

# 1223

শোনার তরী।

দ্বিতীয় সংস্করণ

# •সোনার তরী।

# শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রগতি।

W2+6W

#### কলিকাতা;

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বস্থর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে, শ্বীযজ্ঞেধর ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত্র-

৬ নং দারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে শ্রীকালিনাস চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত।

1000

# কবি-ভ্রাতা ঐ্রাদৈবেন্দ্রনাথ সেন

#### মহাশয়ের কর-কমলে

তদীয় ভক্তের এই

প্রীতি-উপহার

সাদরে সমর্পিত

रहेल।

# সূচী।

| বিষয় ু           |               |          | ~~       |          |     |     |          |              | পৃষ্ঠা         |
|-------------------|---------------|----------|----------|----------|-----|-----|----------|--------------|----------------|
| ্ৰ ক্লেনাৰ তরী    |               |          |          |          |     |     |          | ×            | >              |
| ঁবিশ্ববতী (রূপ    | হথা)          |          |          |          |     |     |          | •••          | 8              |
| শৈশব সন্ধ্যা      |               | ٠٨/      | <b>/</b> | •••      |     |     | •••      | *            | ۴              |
| রাজার ছেলে ধ      | র রাজ         | ার বে    | मदय (    | রপক      | ধা) | ٠,  |          | •••          | >>             |
| নিদিতা            | <i>,</i>      | •••      | •••      |          | ••• |     |          |              | >€.            |
| স্থােখিতা         |               |          | •••      |          |     | ••• |          | <u></u>      | 2,9            |
| তোমরা এবং ত       | াম্রা         |          |          | •••      |     |     |          |              | २७             |
| সোনার বাঁধন       |               |          |          | •••      |     |     |          |              | २৯             |
| বৰ্ষা যাপন 🗸      | •••           |          |          |          |     |     | <b>x</b> |              | ٥.             |
| ्रं हिং हिं हुहें |               | <b>.</b> | •••      | <i>,</i> |     |     |          | •••          | ৩৫             |
| ্ পরশ-পাথর        |               |          |          |          |     |     |          |              | 80             |
| ুবৈষ্ণব-কবিতা     | <b>v</b>      |          |          |          |     |     | ,        |              | 84             |
| 🖟 ছই পাখী 🔻       |               |          |          |          |     |     | Χ        |              | 42             |
| আকাশের চাঁদ       | . <b>.</b> ./ |          | √ړ.      | •••      | ••• | ••• | ж.       | •••          | ec             |
| ুগানভঙ্গ          | •••           | •••      | •••      | •••      | ••• |     |          |              | *              |
| য়েছে নাহি দিব    |               |          | •••      |          |     |     | X        | •••          | 49             |
| াশুদ্ধের প্রতি    |               | •••      |          | .\_/     |     | ••• | •••      | •••          | 90             |
|                   |               |          |          | •••      |     |     | •••      | •••          | ۲.             |
| মানস-স্ক্রী       |               | •••      |          | · · •    | ••• |     |          | ;            | 44             |
| অনাদৃত            |               |          |          | •••      | ••• |     |          | •••          | 2.8            |
| नमीপर्य           |               | •••      | •••      | •••      |     |     | •••      | <sup>.</sup> | <b>&gt;</b> •৮ |
| • •               |               |          |          |          |     |     |          | \$<br>\$     |                |
|                   |               |          |          |          |     |     |          |              | 2.4            |

## সোনার তরী।

## সোনার তরী।

গগনে, গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কুলে একা বদে' আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
ধর্ব-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একথানি ছোঁট ক্ষেত আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে থেলা।
পরপারে দেথি আঁকা
তক্ষারামদীমাথা
গ্রামথানি মেঘে ঢাকা
প্রভাত বেলা।
এ পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।

গান গেলে ভরী বেলে কে আসে পারে !
কেখে' যেন মনে হল চিনি উহারে।
ভরা-পালে চলে যায়,
কোন দিকে নাহি চায়,
চেউগুলি নিকপাল
ভালে ছ'ধারে,
দেখে' যেন মনে হল চিনি উহারে!

ওগো তৃমি কোথা যাও কোন বিদেশে!
বারেক ভিড়াও তরী ক্লেতে এসে!
বারো যেথা বেতে চাও,
যারে খুনি তারে দাও
ভধু তুমি নিরে যাও
ক্ষিক হৈনে,
আমার সোনার ধান ক্লেতে এসে!

যত চাও তত লও তর<sup>ন</sup>ের।
আর আছে ?—আর নাহ, দিরেছি ভরে'।
এতকাল নদীক্লে
নাহা ল'রে ছিফ্ল ভূলে'
সকলি দিলাম ভূলে'
থরে বিধরে
এথন আমারে লহ করণা করে'!

ঠাই নাই, ঠাই নাই ! ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিরেছে ভরি' ।
প্রাবণ গগন বিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শুন্ত নদীর তীরে
রহিছ পড়ি',
বাহা ছিদ নিরে গেল সোনার তরী'।

. काह्यन, ১२৯৮।

## বিশ্ববতী।

#### (রূপকথা ৷)

স্বত্বে সাজিল রাণী, বাঁধিল কবরী,
নবঘনস্থিবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খূলি' আনিল বাহিরে
মায়াময় কনক দর্পণ। মস্ত্র পড়ি'
শুধাইল তারে—কহ মোরে সত্য করি'
সর্কশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাধা হাসি-আঁকা একথানি মুধ,
দেখিয়া বিদারি' গেল মহিনীর বৃক—
রাজকভা বিধবতী সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে স্বাকার চেয়ে!

তার পর দিন রাণী প্রবাদে হার
পরিল গলায়। খুলি' দিল কেশভার
আজাসূচ্ধিত। গোলাপী অঞ্চলথানি,
লজ্জার আভাসসম, বক্ষে দিল টানি'।
স্বর্ণ মুকুর রাখি কোলের উপরে
ভধাইল মন্ত্র পড়ি'—কহ সত্য করে'

ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপনী!
দর্পনে উঠিল ফুটে সেই মুখনশী।
কাঁপিয়া কহিল রাণী, অগ্রিসম জালা—
পরালেম তারে আমি বিষদুলমালা,
তবু মরিল না জলে' সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপনী সে সকলের চেয়ে!

তার পরদিনে, — আবার ক্ষণিল ছার
শয়নমন্দিরে। পরিল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দুরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তায়র পট্রাস, সোনার আঁচল।
ভথাইল দর্পণেরে—কহ সত্য করি'
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি ফ্লবরী!
উজ্জল কনক পটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাধা মুধ। হিংলায় লুটল
রানী শয়্যার উপরে। কহিল কালিয়া—
বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাধিয়া,
এখনো সে মরিল না সভীনের মেয়ে,
ধরাতলে ক্লপনী সে সবাকার চেয়ে!

ভার পরদিনে,—আবার সাজিল হথে নব অলঙ্কারে; বিরচিল হাসিমুথে কবরী নূতন ছাঁদে বাকাইয়া গ্রীবা। পরিল যতন করি' নবরৌদ্রবিভা নব পীতবাদ। দর্শণ সন্মুখে ধরে'
শুধাইল মন্ত্র পড়ি'—সন্ত্য কহ মোরে
ধরামাঝে দব চেয়ে কে আজি রূপদী!
দেই হাদি দেই মুখ উঠিল বিকশি'
মোহন মুকুরে। রাণী কহিল জ্বলিয়া—
বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তব্ও দে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপদী দে সকলের চেয়ে!

ভার পর দিনে রাণী কনক রতনে ।
ধৃতিত করিল তত্ব অনেক যতনে।
দর্পণেরে ভ্রথাইল বহু দর্শভরে—
সর্প্রপ্রেষ্ঠ রূপ কার বল্ সত্য করে'।
হুইটি স্থলর মূথ দেখা দিল হাসি'
রাজপুত্র রাজকন্তা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে।—আদে আদে শিরা যত
রাণীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মত।
চীৎকারি' কহিল রাণী কর হানি' বুকে,
মরিতে দেখেছি তারে আপেন সন্মুথে
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!
ঘষিতে লাগিল রাণী কনক মুকুর
বালু দিয়ে—প্রতিবিশ্ব নাহি হল দ্র।

মদী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না।
অগ্নি দিল, তবুও ত গলিল না দোনা।
আছাড়ি' ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে
ভাঙ্গিল না দে মানা-দর্শণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রাণী, টুটি' গেল প্রাণ,—
সর্কাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জলিতে; ভূমে পড়ি' তারি পাশে
কনক দর্শণে ছটি হাসিম্থ হাসে।
বিষ্বতী, মহিষীর সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপদী দে সকলের চেয়ে।

काञ्चन, ১२৯৮।

# শৈশব সন্ধ্যা।

ধীরে ধীরে বিজ্ঞারিছে খেরি চারিধার
আজি, জার শাস্তি, আর সন্ধা-অন্ধলার,
মারের অঞ্চলমা। দীড়ারে একাকী
মেলিরা পশ্চিম পানে অনিমেষ আঁথি
তক্ক চেরে আছি; আপনারে মগ্ন করি'
অতলের তলে, ধীরে লইতেছি ভরি'
কীবনের মাঝে—আজিকার এই ছবি,
ফনশৃন্তা নদীতীর, অন্তমান রবি,
মান মৃচ্ছাতুর আলো—রোদন-অরণ
ক্লান্ত নরনের বেন দৃষ্টি সকরণ
হির বাক্যহীন,—এই গভীর বিষাদ,
জলে স্থলে চরাচরে প্রান্তি অবসাদ।

সহসা উঠিল গাছি' কোন্থান্ হতে
বন-অন্ধকারঘন কোন থামপথে
ঘতে যেতে গৃহমু<sup>ক</sup> বালকপথিক।
উচ্ছুসিত কঠম্বর নিশ্চিস্ত নির্ভীক
কাঁপিছে সপ্তন হরে; তীব্র উচ্চতান
সন্ধারে কাটিয়া যেন করিবে হ'থান।
দেখিতে না পাই তারে; ওই যে সমুথে
প্রাস্তরের সর্ব্ধ প্রান্তে, দক্ষিণের মুথে,

#### শৈশব সন্ধ্যা।

শাবের ক্ষেতের পারে, কদনী স্থপারি
সিবিড় বাশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম,—হোপা আঁথি ধার।
হোপা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে' বায়
কোন্ রাথালের ছেনে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শৃত্তপানে, নাহি আগুপিছু।

দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধেবেলা শৈশবে: কত গল, কত বাল্যথেলা, এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন; দে কি আজিকার কথা, হল কত দিন। এখনো কি বৃদ্ধ হয়ে যায় নি সংসার! ভোলে নাই থেলাগুলা, নয়নে তাহার আদে নাই নিদ্রাবেশ শান্ত স্থণীতল, বাল্যের খেলানাগুলি করিয়া বদল পায় নি কঠিন জ্ঞান। দাঁডায়ে হেথায় निर्जन गार्छत्र गार्य, निरुक्त मन्त्राह्म, শুনিয়া কাহার গান পড়ি' গেল মনে কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে, কাংশুঘণ্টামুখরিত মন্দিরের ধারে, কত শশুক্ষেত্রপ্রান্তে, পুকুরের পাড়ে গৃহৈ গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ, নবীন হৃদয়ভরা নব নব সূথ,

কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব্ধ করনা, কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা, অনস্ত বিশ্বাস। দাঁড়াইরা অন্ধকারে দেখিরু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক, সন্ধ্যাশয়া, মার মুখ, দীপের আলোক।

काञ्चन, ১२৯৮।

## রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে।

(রূপকথা।)

>

#### প্রভাতে।

রাজার ছেলে যেত পাঠশালার, রাজার মেয়ে যেত তথা।
ছ'জনে দেখা হ'ত পথের মাঝে, কে জানে কবেকার কথা!
রাজার মেয়ে দ্রে সরে' যেত, 
চুলের ফুল তার পড়ে' যেত, 
রাজার ছেলে এসে তুলে' দিও 
ফুলের সাথে বনলতা।
রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়, 
রাজার মেয়ে যেত তথা।
পথের ছই পাশে ফুটেছে ফুল, 
পাখীরা গান গাহে গাছে।
রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে, 
রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে, 
রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,

২

মধ্যাহে।

উপরে বদে' পড়ে রাজার মেরে, রাজার ছেলে নীচে বদে।
পুঁথি খুলিয়া শেথে কত কি ভাষা,
থড়ি পাতিয়া আঁক কষে।
রাজার মেরে পড়া যায় ভূলে',
পুথিটি হাত হ'তে পড়ে খুলে',
আবার পড়ে' বায় বদে'।
উপরে বদে' পড়ে রাজার মেরে,
রাজার ছেলে নীচে বদে।
ছপুরে থরতাপ, বকুলশাথে
কোকিল কুত্ কুংরিছে।
রাজার ছেলে চায় উপর পানে,
রাজার ছেলে চায় উপর পানে,

•

শায়াহে।

রাজার ছেলে ধরে ফিরিয়া আদে, রাজার মেয়ে যায় ঘরে। খুলিয়া গলা হতে মোতির মালা বাজার মেয়ে থেলা করে। পথে সে মালাখানি গেল ভূলে',
রাজার ছেলে সেটি নিল ভূলে,
আপন মণিহার মনোভূলে
দিল সে বালিকার করে।
রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,
রাজার মেয়ে গেল ঘরে।
শ্রাস্ত রবি ধীরে অন্ত যায়
নদীর তীরে এক শেষে।
সাল্প হয়ে গেল দোঁহার পাঠ,
যে যার গেল নিজ দেশে।

٤

#### নিশীথে।

রাজার মেয়ে শোষ সোনার থাটে,
স্থপনে দেখে স্পেরাশি।
স্রপোর থাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার স্থধা হাসি!
করিছে আনাগোনা স্থথ ছ্থ,
কথনো ছক্ষ ছক্ষ করে বৃক্,
অধরে কভ্ কাঁপে হাসিটুক্,
নয়ন কভ্ যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুথ,
রাজার ছেলে কার হাসি।

বাদর ঝর ঝর, গরজে মেঘ, পবন করে মাতামাতি। শিখানে মাথা রাখি বিথান বেশ, স্থপনে কেটে যায় রাতি।

टेहब, ১२৯३।

## নিদ্রিতা।

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে. সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার। যেখানে যত মধুর মুথ আছে বাকি ত কিছু রাথি নি দেখিবার। কেহ বা ডেকে কয়েছে হুটো কথা. কেহ বা চেয়ে করেছে আঁথি নত, কাহারো হাসি ছুরির মত কাটে কাহারো হাসি আঁথি জলেরি মত। গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর काँ निया क्ट का का किरत किरत । কেহ বা কারে কহে নি কোন কথা, কেহ বা গান গেরেছে ধীরে ধীরে। এমনি করে ফিরেছি দেশে দেশে: অনেক দূরে তেপান্তর-শেষে ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা, তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা!

একদা রাতে নবীন ঘোবনে
স্বপ্ন হতে উঠিত্ব চমকিয়া,
বাহিরে এসে দাঁড়াত্ব একবার
ধরার পানে দেখিত্ব নির্থিয়া।

শুর্ক থাকে তেক তারা,
পূর্ক তটে হ'তেছে নিশি ভার।
আকাশ কোণে বিকাশে জাগরণ,
ধরণীতলে ভাঙ্গে নি ঘুম-ঘোর।
সমুধে পড়ে' দীর্ঘ রাজপথ,
হ'ধারে তারি দাঁড়ায়ে তরুসার,
নয়ন মেনি' স্থ্র পানে চেয়ে
আপন মনে ভাবিস্থ একবার,—
আমারি মত আজি এ নিশি শেষে
ধরার মাঝে ন্তন কোন্দেশে,
ছগ্পেলেশব্যা করি' আলা
স্প্র দেথে ঘুনায়ে রাজবালা।

অশ্ব চড়ি' তথনি বাহিরিছ
কত বে দেশ-বিদেশ হয় পার!

একনা এক ধ্দর সন্ধার

ঘুমের দেশে লভিয় পার!

সবাই দেথা অচল অচেতন,
কোথাও জেগে নাইক জনপ্রাণী,
নদীর তীরে জলের কলতানে

ঘুমারে আছে বিপুল পুরীখানি।

ফেলিতে পদ সাহদ নাহি মানি,
নিমেবে পাছে দকল দেশ জাগে!

প্রাদাদ মাঝে পশিস্থ সাবধানে
শদ্ধা মোর চলিল আগে আগে।
দুমার রাজা, দুমার রাণী-মাতা,
কুমার সাথে দুমার রাজভাতা;
একটি ঘরে রদ্ধ-দীপ আলা,
দুমারে সেথা রয়েছে রাজবালা।

কমলফুল-বিমল শেজ্থানি, নিলীন তাহে কোমল তমুলতা। মুখের পানে চাহিত্ব অনিমেষে বাজিল বুকে স্থাের মত ব্যথা! মেঘের মত গুচ্ছ কেশরাশি শিথান ঢাকি পডেছে ভারে ভারে। একটি বাহু বক্ষপরে পড়ি' একটি বাহু লুটায় একধারে। আঁচলথানি পড়েছে থসি' পাশে, কাঁচলথানি পড়িবে বুঝি টুটি', পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা অনাঘাত পূজার ফুল ছটি! দেখিত্ব তারে উপমা নাহি জানি; খুমের দেশে স্থপন একথানি; পালক্ষেতে মগন রাজবালা আপন ভরা লাবণ্যে নিরালা!

ব্যাকুল বুকে চাপিত্ব ছুই বাছ, না মানে বাধা হৃদয় কম্পন। ভূতলে বসি আনত করি' শির মুদিত আঁথি করিতু চুম্বন! পাতার ফাঁকে আঁথির তারা ছটি, তাহারি পানে চাহিত্ব এক মনে. দারের ফাঁকে দেখিতে চাহি যেন কি আছে কোণা নিভৃত নিকেতনে! ভূৰ্জপাতে কাজলমদী দিয়া লিখিয়া দিল আপন নাম ধাম। লিথিত্ব "অম্বি নিদ্রানিগমনা, আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম।" যতন করি কনকস্থতে গাঁথি রতন হারে বাধিয়া দিল্প পাঁতি। ঘুমের দেশে ঘুমার রাজবালা, তাহারি গলে পরায়ে দিমু মালা।

১৪ জৈছি, ১২৯৯।

## সুপ্তোখিতা।

বুনের দেশে ভান্ধিল ঘুম, উঠিল কলস্বর। গাছের শাথে জাগিল পাথী কুস্কমে মধুকর।

অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া হস্তীশালে হাতী। মল্লশালে মল্ল জাগি' ফুলায় পুন ছাতি।

জাগিল পথে প্রহরী দল,
হয়ারে জাগে দারী,
আকাশে চেয়ে নিরথে বেলা
জাগিয়া নর নারী।

উঠিল জাগি' রাজাধিরাজ, জাগিল রাণীমাতা! কচালি' আঁথি কুমার সাথে জাগিল রাজভ্রাতা। নিভ্ত ঘরে ধ্পের বাস, রতন দীপ জালা, জাগিয়া উঠি' শঘ্যাতলে স্থধাল রাজবালা ——কে পরালে মালা।

বিদিয়া-পড়া আঁচলথানি বক্ষে তুলি' দিল। আপন-পানে নেহারি' চেয়ে দরমে শিহরিল।

ত্রস্ত হয়ে চকিত-চথে চাহিল চারিদিকে; বিজন গৃহ, রতন দীপ জলিছে অনিমিধে।

গলার মালা খুলিয়া লফে ধরিয়া ছটি করে সোনার হতে যতনে গাঁথা লিখনধানি পডে।

পড়িল নাম, পড়িল ধাম, পড়িল লিপি তার, কোলের পরে বিছারে দিয়ে পড়িল শতবার! শয়নশেষে রহিল বদে'
ভাবিল রাজবালা—
— আপন ঘরে ঘুমায়ে ছিন্থ
নিতাস্ত নিরালা

কে প্রালে মালা!—

ন্তন-জাগা কুঞ্বনে
কুহরি উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে
বিবশ দশ দিক!

বাহাস ঘরে প্রবেশ করে ব্যাকুল উচ্ছাসে, নব কুস্থম মঞ্জরীর গন্ধ লয়ে আসে।

জাগিয়া উঠি বৈতালিক গাহিছে জয়গান, প্রানাদবারে ললিত স্বরে বাঁশিতে উঠে তান।

শীতল ছারা নদীর পথে

কলদে লয়ে বারি—

কাঁকন বাজে নূপুর বাজে—

চলিছে পুরনারী।

#### সোনার তরী।

কাননপথে মন্মরিয়া কাঁপিছে গাছপালা, আধেক মূদি' নয়ন ছটি ভাবিছে রাজবালা— কে পরালে মালা!

বারেক মালা গলায় পরে বারেক লহে খুলি', ছইটি করে চাপিয়া ধরে বুকের কাছে তুলি'।

শন্ধন পরে মেলায়ে দিয়ে
তৃষিত চেয়ে রয়,
এমনি করে' পাইবে যেন
অধিক পরিচয়।

জগতে আজ কত না ধ্বনি উঠিছে কত ছলে, একটি আছে গোপন হয়া, সে কেহ নাহি হৃত্য!

বাতাস শুধু কানের কাছে বহিয়া যায় হুছ, কোকিল শুধু অবিশ্রাম ডাকিছে কুছ কুছ।

#### স্থপ্রোথিতা।

নিভ্ত ঘরে পরাণ মন একান্ত উতালা, শরনশেবে নীরবে বনে' ভাবিছে রাজবালা— কে পরালে মালা!

কেমন বীর-মুরতি তার মাধুরী দিয়ে মিশা! দীপ্তিভরা নয়ন মাঝে তৃপ্তিহীন তৃষা!

স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন এমনি মনে লয়,— ভূলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু অসীম বিশ্বয়!

পারশে যেন বসিয়ছিল, ধরিয়াছিল কর, এখনো তার পরশে যেন সরস কলেবর!

চমকি' মুথ ছ'হাতে ঢাকে, সরমে টুটে মন, লজ্জাহীন প্রদীপ কেন নিভে নি সেইক্ষণ! কণ্ঠ হতে ফেলিল হার বেন বিজুলিজালা, শমন পরে লুটায়ে পড়ে' ভাবিল রাজবালা— কে পরালে মালা!

এমনি ধীরে একটি করে
কাটিছে দিন রাতি।
বসস্ত সে বিদায় নিল
লইয়া যুথী জাতি।

সঘন মেঘে বরষা আাসে, বরধে ঝর ঝর। কাননে ফুটে নবমালতী কদস্ব কেশর।

স্বচ্ছ হাসি শরৎ আসে পূর্ণিমা-মালিকা। সকল বন আকুল করে শুভ্র শেফালিকা।

আদিল শীত সঙ্গে লয়ে
দীর্ঘ ছথ-নিশা।
শিশির-ঝরা কুন্দ ফুলে
হাসিয়া কাঁদে দিশা।

মাধবী মাস আবার এল বহিরা ফুলডালা। জানালা পাশে একেলা বসে ভাবিছে রাজবালা— কে পরালে মালা।

১৫ জार्छ, ১२৯৯।

#### তোমরা এবং আমরা।

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মত।
আময়া তীরেতে দাঁড়ারে চাহিয়া থাকি,
মরমে শুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা আপনি কানাকানি কর স্থে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোথে মুথে,
কমল চরণ পড়িছে ধরণী মাঝে
কনক নুপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

আঙ্গে আস বাধিছ রঙ্গণাশে,
বাছতে বাছতে জড়িত লগিত লতা,
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁথি নত করি একেলা গাঁথিছ জুল,
মুকুর লইরা যতনে বাধিছ বল।
গোপন জদ্যে আপনি কাই থেলা,
কি কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা!

চকিতে পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈবং হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেব ফেলিতে আঁথি না মেলিতে, ত্বা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও!

যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়, বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেপেছ তায়। তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে, চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে!

আমরা মূর্থ কহিতে জানিনে কথা,
কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি !
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁথি মেলি!
তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও,
স্থীতে স্থীতে হাসিয়া অধীয় হও!
বসন আঁচল ব্কেতে টানিয়া লয়ে
তেদে চলে' যাও আশার অতীত হ'য়ে।

আমরা রহৎ অবোধ ঝড়ের মত
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেথা আঁকি
চকিত চরণে চলে' যাও দিয়ে ফাঁকি।

অবতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নরন অধর দেয়নি ভাষার ভরে',
মৌহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে' ?
তোমরা কোথার আমরা কোথার আছি!
কোন স্থলগনে হব না কি কাছাকাছি!
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে।

১৬ জৈাষ্ঠ, ১২৯৯।

### সোনার বাঁধন।

বলী হয়ে আছ তুমি স্থমধুর মেহে,
আয় গৃহলিয়, এই করণ-ক্রেলন
এই হঃথ দৈছে ভরা মানবের গেহে;
তাই ছটি বাহু পরে স্থলর-বন্ধন
দোনার কন্ধণ ছটি বহিতেছ দেহে
ভুভ চিত্র, নিধিলের নয়ন-নন্দন।
প্রুষ্ধের হই বাছ কিণান্ধ-কঠিন
সংগার সংগ্রামে, সনা বন্ধনবিহীন;
যুদ্ধ দ্বন্ধ যত কিছু নিদারণ কাজে
বহ্নিবাণ বজ্ঞসম সর্ব্ধি স্থাধীন।
তুমি বন্ধ স্থেহ প্রেম করণার মাঝে,—
ভুম্ ভুভকর্মা, ভুম্ দেবা নিশি দিন।
তোমার বাহতে তাই কে দিয়াছে টানি,
ছুইটি গোনার গণ্ডী, কাঁকন ছু'থানি।

১৭ জৈচি, ১২৯৯।

#### বর্ষা যাপন।

রাজধানী কলিকাতা; তেতলার ছাতে কাঠের কুঠরি এক ধারে; আলো আদে পূর্ব্ব দিকে প্রথম প্রভাতে বায়ু আদে দক্ষিণের ছারে।

মেঝেতে বিছানা পাতা, ছয়ারে রাথিয়া মাথা, বাহিরে আঁথিরে দিই ছুট,

সোধ-ছাদ শত শত ঢাকিয়া রহস্ত কত, আকাশেরে করিছে ভ্রকুটি।

নিকটে জানালা গায় এক কোণে আলিশায় একটুকু সবুজের থেলা,

শিশু অশথের গাছ আপন ছায়ার নাচ সারাদিন দেখিছে একেলা।

দিগন্তের চারি পাশে আবাঢ় নামিয়া আসে, বর্ষা আসে হইয়া ঘোরাকে:

সমস্ত আকাশ যোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া চিক্মিকে বিছ্যুতের আলো।

চারি দিকে অবিরল ঝর ঝর বৃষ্টি জল এই ছোট প্রাস্ত ঘরটিরে

দেয় নির্বাসিত করি'— দশদিক অপহরি',—
সমূদয় বিশ্বের বাহিরে।

বদে বদে সঙ্গীহীন ভাল লাগে কিছুদিন পড়িবারে মেঘদূত কথা;— —বাহিরে দিবস রাতি বায়ু করে মাতামাতি

—বাহিরে দিবস রাতি বায়ু করে মাতামাতি বহিয়া বিফল ব্যাকুলতা ;—

বহু পূর্বর আবাঢ়ের মেঘাচ্ছর ভারতের নগ নদী নগরী বাহিয়া

কত শ্ৰুতিমধুনাম কত দেশ কত গ্ৰাম দেখে' যায় চাহিয়া চাহিয়া:

ভাল করে' দোঁহে চিনি, বিরহী ও বিরহিণী জগতের ছ'পারে ছ'জন,

প্রাণে প্রাণে পড়ে টান, মাঝে মহা ব্যবধান,

মনে মনে কলনা স্কল:

যক্ষবধ্ গৃহকোণে ছুল নিয়ে দিন গণে দেখে শুনে ফিরে আসি চলি'।

বর্ধা আমে ঘন রোলে, যত্নে টেনে লই কোলে
গোবিন্দদাসের পদাবলী।

স্থর করে' বারবার পড়ি বর্ধা অভিদার ;--অন্ধকার যমুনার তীর,---

নিশীথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোন বাধা, খুঁজিতেছে নিকুঞ্জকুটীর;

অফুক্ষণ দর দর বারি ঝরে ঝর ঝর তাহে অতি দ্রতর বন,—

ঘরে ঘরে রুদ্ধ ছার সঙ্গে কেহ নাহি আর শুধু এক কিশোর মদন।

আবাঢ় হতেছে শেষ, মিশায়ে মলার দেশ রচি "ভরা বাদরের" সুর। খুলিয়া প্রথম পাতা, গীতগোবিন্দের গাথা গাহি "মেঘে অম্বর মেছর।" স্তব্যাতি দিপ্রব্রে ঝুপ্রুপ্রৃষ্টি পড়ে---ভয়ে ভয়ে স্থ-অনিদ্রায় "রজনী সাঙ্ন ঘন ঘন দেয়া গরজন" সেই গান মনে পডে' যায়। "পালক্ষে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্কে" মন স্থাথ নিদ্রায় মগন,---সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্ধাবনে রাধিকার নির্জন স্বপন। মৃতু মৃতু বহে খাদ, অধরে লাগিছে হাদ কেঁপে উঠে মৃদিত পলক.---বাহুতে মাথাটি থুয়ে, একাকিনী আছে ভয়ে, গৃহ কোণে মান দীপালোক; গিরিশিরে মেঘ ডাকে, বৃষ্টি ঝরে তরু শাথে, ুদাহরী ডাকিছে সারারাতি — হেন কালে কি না ঘটে। এ সময়ে আসে বটে একা ঘরে স্বপনের সাথী। মরি মরি স্বপ্ন শেষে পুলকিত রসাবেশে, যথন সে জাগিল একাকী. দেখিল বিজন ঘরে দীপ নিব-নিবুকরে প্রহরী প্রহর গেল হাঁকি:--

বাড়িছে রৃষ্টির বেগ, থেকে থেকে ডাকে মেঘ,
ঝিল্লিরব পৃথিবী ব্যাপিয়া,
সেই ঘনঘোরা নিশি স্বপ্নে জাগরণে মিশি'
না জানি কেমন করে হিয়া!—

লরে পুঁথি ছ'চারিটি নেড়ে চেড়ে ইটি সিটি 🤭 এই মতে কাটে দিনরাত।

তার পরে টানি লই বিদেশী কাব্যের বই উলটি পালটি দেখি পাত;—

কোথারে বর্ষার ছায়া, অন্ধকার মেঘ মায়া, ঝর ঝর ধরি অহরহ!

কোথায় সে কর্মহীন একান্তে আপনে লীন জীবনের নিগুচ় বিরহ!

বর্ধার সমান হুরে অস্তর বাহির পূরে' সঙ্গীতের মুষল ধারায়

পরাণের বহুদ্র কুলে কুলে ভরপূর,—
বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায় !

তথন সে পুঁথি ফেলি, ছয়ারে আসন মেলি' বসি গিয়ে আপনার মনে,

কিছু করিবার নাই চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই দীর্ঘ দিন কাটিবে কেমনে!

মাথাটি করিয়া নিচ্ বদে' বদে' রচি কিছু
বহু যত্তে সারাদিন ধরে'.—

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত গল্ল লিখি একেকটি করে'। ছোট প্ৰাণ, ছোট ব্যথা<sup>,</sup> ছোট ছোট ছঃথ কথা ' निठांखरे महत्र मृत्रम् ; সহ<u>স</u> বিশ্বতিরাশি<u></u> প্রতাহ যেতেছে ভাসি তারি হ'চারিট অশ্রজন। নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘরত্রটা, নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ। অস্তরে অতৃপ্তি র'বে সাঙ্গ করি' মনে হবে শেষ হয়ে হইল না শেষ 🎚 জগতের শত শত, অসমাপ্ত কথা যত, অকালের বিচ্ছিন মুকুল, অজ্ঞাত জীবনগুলা, অথ্যাত কীৰ্ত্তির ধূলা, কত ভাব, কত ভয় ভুল সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি ঝর ঝর বর্ষার মত---ক্ষণ-অঞ ক্ষণ-হাদি পড়িতেছে রাশি রাশি শক তার শুনি অবিরত। मिर्म प्रवास्त्रमा, निमिष्ट नौना (थना) চারিদিকে করি স্তপাকার তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিশ্বতি রৃষ্টি জীবনের প্রাবণ নিশার।

১१ देखार्छ. ১२৯৯

## हिং हिः इहै।

#### (স্থমঙ্গল)

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচক্র ভূপ,---অর্থ তার ভাবি' ভাবি' গব্চক্র চুপ !--শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে; একট নড়িতে গেলে গালে মারে চড় চথে মুথে লাগে তার নথের আঁচড়। সহসা মিলাল তা'রা এল এক বেদে. "পাথী উডে' গেছে" বলে' মরে কেঁদে কেঁদে: সম্মথে রাজারে দেখি তুলি নিল **ঘাড়ে**, ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে। নীচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়, থুড়ি, হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সভস্কডি। রাজা বলে "কি আপদ!" কেহ নাহি ছাড়ে, পা ছ'টা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে। পাথীর মতন রাজা করে ঝটুপট,---(तरम कारन कारन तरन-"हिश हिं हुট !" স্বপ্নস্থার কথা অমৃত সমান, গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান!

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয় সাত চথে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত। শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি' শির রাল্লাহ্ম বালর্ম তেবেই অধির।
ছেলেরা ভূলেছে ধেলা, গঙিতেরা পাঠ,
মেরেরা করেছে চুপ—এতই বিভাট!
সারি সারি বদে' গেছে কথা নাই মুথে,
চিস্তা যত ভারি হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভূঁই-কোঁড়া তত্ব বেন ভূমিতলে থোঁজে,
সবে যেন বদে' গেছে নিরাকার ভোজে!
মাঝে মাঝে দীর্ঘধাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ কুকারি উঠে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্রমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভগে, ভনে পুণারান!

চারিদিক হতে এল পণ্ডিতের দল,
জবোধাা কনোজ কাঞী মগধ কোশল;
উজ্জবিনী হতে এল বুধ-অবতংস—
কালিদাস কবীক্রের ভাগিনেরবংশ
মোটা মোটা পুঁথি লরে উলটার পাত
ঘন ঘন নাড়ে বিস, টিকিস্কদ্ধ মাধা!
বড় বড় মন্তকের পাকা শতক্ষেত
বাতাসে ছলিছে যেন শীর্ষ-মেত!
কেই ক্রাতি, কেই স্থাতি, কেই বা পুরা
কেই ব্যাকরণ দেখে, কেই অভিধান;

কোনথানে নাহি পায় অর্থ কোনরপ,
বেড়ে ওঠে অফুসর বিদর্গের স্তৃপ!

চুপ করে' বদে' থাকে বিষম সকট,
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে—"হিং টিং ছট়!"
স্থামসলের কথা অমৃত সমান,
গোড়ানক কবি ভণে, শুনে পুণাবান্!

কহিলেন হতাধাস হব্চক্স রাজ—
রেছেনেশে আছে নাকি পণ্ডিতসমাজ!
তাহাদের ডেকে আন যে যেথানে আছে—
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।—
কটাচুল নীলচক্ষ্ কপিশ কপোল,
যবন পণ্ডিত আদে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্তি,
গ্রীম্বতাপে উমা বাড়ে, ভারি উগ্রম্তি!
ভূমিকা না করি' কিছু ঘড়ি থুলি' কয়—
"সতেরো মিনিট মাত্র রেছেে সময়,
কথা যদি থাকে কিছু বল চট্পট্!"
সভাম্বছ বলি' উঠে "হিং টিং ছট্!"
সপ্রমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, ভনে পুণাবান!

স্থপ শুনি শ্লেছমুখ রাঙা টক্টকে, আগুন ছুটিতে চায় মুখে আর চথে!

٠...

হানিয়া দক্ষিণ মৃষ্টি বাম করতলে

"ডেকে এনে পরিহাস" রেগেমেগে বলে !—
ফরাসী পণ্ডিত ছিল, হাস্থোজ্ঞলমুথে
কহিল নোয়ায়ে মাথা, হস্ত রাথি বৃক্তে—

"স্থা যাহা শুনিলাম রাজ্যোগ্য বটে;
হেন স্থা সকলের অদৃষ্টে না ঘটে!
কিন্তু তবু স্থা ওটা করি অনুমান
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল হান!

অর্থ চাই রাজ্কোষে আছে ভ্রি ভ্রি,
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই, যত মাথা খুঁড়ি!
নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট
শুনিতে কি মিট আহা—হিং টিং ছট্!"
স্থামসলের কথা অমৃত সমান,
গোড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে প্ণাবান!

শুনিয়া সভান্থ সবে করে ধিক্ ধিক্—
কোথাকার গণ্ডমূর্থ পাষণ্ড নাজিক!
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মন্তিক-বিকার,
এ কথা কেমন করে' করিব স্বীকার!
কাণং-বিথ্যাত মোরা "ধর্মপ্রপাণ" জাতি!
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে!—ছপুরে ডাকাতি!
হর্চক্র রাজা কহে পাকালিয়া চোধ—
"গর্চক্র, এদের উচিত শিক্ষা হোক!

হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক, ভালকুভাদের মাঝে করহ বণ্টক!" সতেরো মিনিট কাল না হইতে শেব, সেছহ পণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ। সভাস্থ স্বাই ভাদে আনন্দাশ্রনীরে, ধর্মরাজ্যে পুনর্কার শাস্তি এল ফিরে। পণ্ডিতেরা মুথ চক্ষু করিয়া বিকট পুনর্কার উচ্চারিল "হিং টিং ছট্!" স্থামঙ্গণের কথা অমৃত সমান, গোড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণাবান্!

অভঃপর গ্রেড হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের ওলমারা চেলা।
নগ্রশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা কোঁচা শতবার থদে' থদে' পড়ে।
অতিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ থর্কদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ!
এতটুকু যয় হতে এত শক হয়
দেখিয়া বিষের লাগে বিষম বিশায়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম গুধাইলে উন্নত মুবল।
সগর্কে জিজ্ঞামা করে "কি লমে বিচার!
গুনিলে বলিতে পারি কথা হুই চার;

ব্যাথ্যায় করিতে পারি উলট্পালট্!" সমস্বরে কহে সবে—"হিং টিং ছট্!" স্থ্যমঙ্গলের কথা অমৃত সমান, গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণাবান্!

স্বপ্নকথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল গোড়ীয় দাধু প্রহর ধরিয়া, "নিতাঃ সরল অর্থ, অতি পরিষ্ঠার. বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার। অ্যমকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দিল্লণ বিল্লণ বিবর্ত্তন আবর্ত্তন সম্বর্ত্তন আদি জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী। আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি আণব চৌম্বক বলে আফুতি বিকৃতি। কুশাগ্রে প্রবহ্মান জীবাত্ম বিছাং ধারণা প্রমা শক্তি দেথায় উদ্ভত। ত্ররী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট— সংক্ষেপে বলিতে গেলে "হিং টিং ছট্। স্বপ্রমঙ্গলের কথা অমৃত স্মান. গৌড়ানন্দ কবি ভণে, ভনে পুণ্যবান!

দাধু দাধু দাধু রবে কাঁপে চারিধার, দবে বলে—পরিদার—অতি পরিদার। হর্কোধ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শৃত্ত আকাশের মত অত্যন্ত নির্মাল!
হাঁপ ছাড়ি উঠিলেন হর্চক্র রাজ,
আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙ্গালীর শিরে,
ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে'!
বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হার্ডুরু হবু রাজ্য নড়ি চড়ি উঠে।
ছেলেরা ধরিল থেলা, র্জেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুধ।
দেশবোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট,
সবাই বুঝিয়া গেল—হিং টিং ছট্!
অপ্রমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

যে শুনিবে এই স্বপ্নস্পলের কথা,
সর্প্রন্ম ঘূচে যাবে নহিবে অগুথা।
বিষে কভ্ বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথাা বলি' বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই, আর, নাই যাহা আছে,
এ কথা জাজ্জল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় ভুড়িবে তার পিছু।

এদ ভাই, তোল হাই, গুলে পড় চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলই মিথাা দব মালামর
স্থা গুধু সূত্য আর সত্য কিছু নল।
স্থামসলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, গুনে পুণাবান।

**३৮ दिला**ई, ३२৯৯।

### পরশ-পাথর 🏻

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর। ধুলায় কাদায় কটা, মাথায় বৃহৎ জটা মলিন ছায়ার মত ক্ষীণকলেবর। ক্রিন্টান্টা ওঠে অধরেতে চাপি' অন্তরের দার ঝাঁপি 1 রাত্রিদিন তীর জালা জেলে রাথে চোথে। হুটো নেত্র সদা যেন নিশার থছোৎ ছেন উড়ে' উড়ে' খুঁজে কারে নিজের আলোকে। নাহি যার চাল চুলা গায়ে মাথে ছাই ধূলা, কটিতে জড়ানো শুধু ধূদর কৌপীন, ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে, পথের ভিথারী হতে আরো দীনহীন. তার এত অভিমান, সোনারপা তুচ্ছজান, রাজসম্পদের লাগি' নহে সে কাতর, দশা দেখে' হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায় একেবারে পেতে চায় পরশ-পাথর !

সন্মূথে গরজে দিলু অগাধ অপার।
তরকে তরজ উঠি'
হেসে হল কুটিকুটি
ক্ষিদ্রভাগে পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।

আকাশ রয়েছে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,

হল্ করে' সমীরণ ছুটেছে অবাধ।

হর্ষা ওঠে প্রাতঃকালে পূর্ব্ব গগনের ভালে

সন্ধাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।

জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল

অতুল রহস্ত বেন চাহে বলিবারে;—
কামাধন ঝাছে কোথা জানে বেন সব কথা,

সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।

কিছুতে ক্রক্ষেপ নাহি, মহাগাথা গান গাহি'

সমুদ্র আপনি ভনে আপনার স্বর।

কেহ্ যার, কেহ্ আসে, কেহ্ কাঁদে, কেহ্ হাসে,

ক্যাপা তীরে খুঁজে' ফিরে পরশ-পাথর!

এক দিন, বহপুর্বে, আছে ইতিহাস—
 নুকুরে সোনার রেথা সবে বেন দিল দেথা—
 আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ;

মিলি' বত স্থরাস্থর কে ৃহলে ভরপুর
 এসেছিল পা টিপিরা এই সিকুর্ভারে,

অতলের পানে চাহি নয়নে নিমেষ নাহি
 নীরবে গাঁড়ায়ে ছিল হির নতশিরে;
বহুকাল স্তর্ক থাকি' ভনেছিল মুদে' আঁথি
 এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরস্তন;
তার পরে কোতুহলে রাপারে অগাধ জলে
 করেছিল এ অনস্ত রহস্ত মহ্ন।

বহুকা: ছংগ দেবি নির্থিল, লক্ষীদেবী উদিলা জগংমাঝে অতুল স্থানর। নেই <u>সম্বের</u> তীরে শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে ক্যাপা খুঁজে' খুঁজে' ফিরে পরশ-পাথর!

এতদিনে বৃশ্বি তার ঘুচে গেছে আশ।

খুঁজে' খুঁজে' ফিরে তবু বিশ্রাম না জানে কভু,
আশা গৈছে, যায় নাই বোঁজার অভ্যাস।

বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাথে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা!

তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা'।
আর সব কাজ ভূলি' আকাশে তরঙ্গ ভূলি'
সম্দ্র না জানি কারে চাহে অবিরত!

যত করে হায় হায়, কোন কালে নাহি পায়
তবু শুস্তে তোলে বাহু, ওই তার রত।

কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহতারা লয়ে চলে,
অন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর!

সেই মত সিদ্ধৃতটে ধূলিমাথা দীর্ঘজটে
ক্যাপা খুঁজে খুঁজে ক্রের পরশ্বপাথর!

একদা ভ্রধাল তারে গ্রামবাসী ছেলে "সন্ন্যাসীঠাকুর এ কি ! কাঁকালে ওকিও দেখি !

সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে ?" महाामी हमिक ७८ . शिकन (मानात वर्ड), लाहा तम इराइएइ त्यांना कारन ना कथन। একি কাণ্ড চমংকার, তলে দেখে বারবার, আঁথি কচালিয়া দেখে. এ নহে স্থপন। কপালে হানিয়া কর ব'লে পড়ে ভূমিপর, নিজেরে করিতে চাহে নিজয় লাঞ্চনা,---পাগলের মত চায়--- কোথা গেল, হায় হায়, ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্না। কেবল অভ্যাসমত মুডি কডাইত কত ঠন করে' ঠেকাইত শিকলের পর. চেয়ে দেখিত না, মুড়ি দুরে ফেলে' দিত ছুঁড়ি' কথন ফেলেছে ছুঁড়ে' পরশ-পাথর!

তথন যেতেছে অস্তে মলিন তপন। আকাশ সোণার বর্ণ, সংস্থানিত স্বর্ণ পশ্চিম দিগুধু দেখে সোনার হান ! **স্ম্যাসী আবার ধীরে** পূর্ব্বপথে যায় ফিরে খুঁজিতে নৃতন করে' হালানো রতন। অন্তর লুটায় ছিল্ল তরুর মতন। পুরাতন দীর্ঘপথ পড়ে' আছে মৃতবং হেণা হতে কতদূর নাহি তার শেষ!

দিক্ হতে দিগস্তারে মকবালি ধৃধু করে,
আসর রজনী-ছায়ে রান ৢসর্কাদেশ।
আর্কেক জীবন পুঁজি' কোন্ ক্ষণে চক্ বৃজি'
স্পর্শ লভেছিল বার এক পলতর,
বাকি অন্ধ ভাগ আবার করিছে দান
কিরিয়া পুঁজিতে সেই পরশ-পাগর!

३३ टेब्राइं, ३२३३।

# বৈষ্ণব-কবিতা।

শুধু বৈকুঠের তরে বৈশ্ববের গান!
(পূর্বরাগ, অন্থরাগ, মান অভিমান,
(অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ মিলন,
রন্দাবন-গাণা)—এই প্রণায়-স্থপন
শাবণের শর্কারীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
দরমে সম্রমে,—এ কি শুধু দুেবতার!
এ সঙ্গীত-রস্ধারা নহে মিটাবার
দীন মন্ত্রবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রন্ধনীর আর প্রতি দিবদের
তপ্ত প্রেম-তৃবা!

এ গীত-উংা মাঝে
তথু তিনি আর ভক্ত নির্জ . বিরাজে ;—
দাঁড়ায়ে বাহির হারে মোরা নরনারী
উংক্ষ প্রবণ পাতি' তুনি যদি তারি
হয়েকটি তান,—দ্র হ'তে তাই তুনে'
তরুণ বসত্তে যদি নবীন ফান্তনে
অন্তর পুল্কি' উঠে; তুনি' সেই স্থর
সহসা দেখিতে পাই দিগুণ মধুর

আমাদের ধরা;—মধুময় হ'য়ে উঠে
আমাদের বনজ্ছারে যে নদীটি ছুটে,
মোদের কুটার-প্রাস্তে যে কদম্ম দুটে
বরষার দিনে;—নেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্মপানে
ধরি মোর বামবাত্ র'য়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার দিকে, বহি নিজ মৌন ভালবাসা;
ওই গানে যদি বা দে পায় নিজ ভাষা,— প্রামানি
বিদি তার মূথে দুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি,
তোমার কি তার, ব্রু, তাহে কার ক্ষতি ?

সত্য করে' কহ মোরে, হে বৈশ্বৰ কবি,
(কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,)
কোণা তুমি নিখেছিলে এই প্রেমছবি,)
বিরহ-তাপিত ? হেরি কাহার নমন,
রাধিকার অল-আঁথি পড়েছিল মনে ?
বিজন বসস্থরতে নিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল ছটি বাহডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেপেছিল মা করি! এত প্রেমকণা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র বাকুলতা
চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁথি হ'তে! আজ তার নাহি অধিকার

সে দক্ষীতে ! তারি নারী-ফ্রন্থ-সঞ্চিত তার ভাষা হ'তে তারে করিবে বঞ্চিত চিরদিন।

আমাদের কুটার-কাননে
ফুটে পুশা, কেহ দের দেবতা-চরণে,
কেহ রাথে প্রিয়ন তরে—তাহে তার
নাহি অসন্তোব! এই প্রেম-গতি-হার
গাথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়
কেহ দের তারে, কেহ বধুর গলায়!
দেবতারে বাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে বাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!

বৈষ্ণৰ কৰিব গাগা প্ৰেম-উপছ ব চলিয়াছে নিশিদিন কত ভ' ভাব বৈকুণ্ঠের পথে। মধাপথে নরনারী অক্ষ সে স্থাবাশি করি কাড়াকাড়ি লইতেছি আপনার প্রিয় গৃহত্তর যথাসাধা যে যাহাব; যুগে গুগান্তবে চিরদিন পৃথিবীতে যুবক্ষ্বভী: নরনারী এননি চঞ্চল মতিগতি। হই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহার। অবোধ আজান। সৌল্বাের দহ্য তারা লুটে-পুটে নিতে চাল্ল সব! এত গীতি, এত ছন্দ, এত ভারের সমূব দিয়া বছে' যায়—তাই তারা পড়েছে আদিয়া দবে মিলি কলরবে সেই স্থধালোতে। সমূদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হ'তে কল্ম ভরিয়া তারা ল'লে বাল্ল তারে বিচার না করি কিছু, আপন কূটারে আপনার তবে! তুমি মিছে ধর দোব, হে মাধু পত্তিত্ব, মিছে করিতেছ রোম! নার ধন তিনি ওই অপার সম্ভোবে অসীম সেহের হাদি হাদিছেন বদে!!

১৮ আবাচ, ১২৯৯৷

## ত্বই পাখী।

খাঁচার পাথী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাথী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কি ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাথী বলে, খাঁচার পাথী ভাই
বনেতে ঘাই দোঁহে মিলে।
খাঁচার পাথী বলে, বনের পাথী আয়
খাঁচার থাকি নিরিবিলে।
বনের পাথী বলে—না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব!
খাঁচার পাথী বলে—হায়
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।

বনের পাখী গাহে বাহিরে বলি বলি
বনের গান ছিল যত
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তার
দোঁহার ভাষা এই মত।
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই
বনের গান গাও দিখি।
খাঁচার পাখী বলে বনের পাখী ভাই
খাঁচার গান লহ শিখি।

বনের পাথী বলে—না,
আমি শিথানো গান নাহি চাই,
থাঁচার পাথী বলে—হার
আমি কেমনে বন-গান গাই!

বনের পাথী বলে আকাশ ঘননীল
কোথাও বাধা নাহি তার।
বাঁচার পাথী বলে থাঁচাট পরিপাটী
কেমন ঢাকা চারিধার।
বনের পাথী বলে—আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
বাঁচার পাথী বলে নিরালা স্থথকোণে
বাঁধিয়া রাথ আপনারে।
বনের পাথী বলে—না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই!
থাঁচার পাথী বলে—হায়
মেঘে কোথায় বিশবার ঠাঁই!

এমনি ছই পাখী দোঁহারে ভালবাদে
তব্ও কাছে নাহি পায়।
বাঁচার কাঁকে কাঁকে পরশে মুখে মুখে
নীরবে চোখে চোখে চায়।
হলনে কেহ কারে ব্ঝিতে নাহি পারে
ব্ঝাতে নারে আপনায়।

ছজনে একা একা ঝাপটি মরে পাথা
কাতরে কহে কাছে আর !
বনের পাথী বলে—না,
কবে বাঁচায় কবি দিবে ছার।
বাঁচার পাথী বলে—হায়
মোর শক্তি নাহি উড়িবার !

১৯ আখাঢ়, ১২৯:

### আকাশের চাঁদ।

হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ— এই হ'ল তার বুলি। দিবদ রজনী যেতেছে বহিয়া, কাঁদে সে হ'হাত তুলি'। হাসিছে আকাশ, বহিছে বাতাস, পাথীরা গাহিছে স্থথে। সকালে রাথাল চলিয়াছে মাঠে. বিকালে ঘরের মুখে। বালক বালিকা ভাই বোনে মিলে থেলিছে আঙ্গিনা-কোণে. কোলের শিশুবে হেরিয়া জননী ্ হাসিছে আপন মনে। কেহ হাটে যায় কেহ বাটে যায় চলেছে যে যার কাজে, কত জনরব কত কলরব উঠিছে আকাশ মাঝে। পথিকেরা এসে তাহারে শুধায় "কে তুমি কাঁদিছ বসি ?" সে কেবল বলে নয়নের জলে --হাতে পাই নাই শশি।

সকালে বিকালে ঝরি পড়ে কোলে অ্যাচিত ফুলদল, দ্থিণ স্মীর বুলায় ললাটে দক্ষিণ করতল। প্রভাতের আলো আশীষ-পরশ করিছে তাহার দেহে. রজনী তাহারে বুকের আঁচলে ঢাকিছে নীরব স্নেছে। কাছে আসি শিশু মাগিছে আদর কণ্ঠ জড়ায়ে ধরি'. পাশে আসি যুবা চাহিছে তাহারে লইতে বন্ধ করি'। এই পথে গৃহে কত আনাগোনা, কত ভালবাসাবাসি, সংসারম্বথ কাছে কাছে তার কত আদে যায় ভাসি', মুথ ফিরাইয়া সে রহে ব্লিয়া, কহে সে নয়নজলে,---তোমাদের আমি চাহি না কারেও. শশি চাই করতলে।

শশি যেথা ছিল সেথাই রহিল, দেও বদে' এক ঠাঁই। আকাশের চাঁদ।

অবশেষে যবে জীবনের দিন আর বেশি বাকি নাই, এমন সময়ে সহসা কি ভাবি চাহিল সে মুথ ফিরে', দেখিল ধরণী খ্রামল মধুর স্থনীল সিন্ধুতীরে। সোনার ক্ষেত্রে কুষাণ বসিয়া কাটিতেছে পাকা ধান, ছোট ছোট তরী পাল তুলে' যায় মাঝি বদে' গায় গান। দুরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর, বধুরা চলেছে ঘাটে, মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থ জন আদিছে গ্রামের হাটে। নিখাস ফেলি' রহে আঁথি মেলি' কহে মিয়মাণ মন. শশি নাহি চাই, যদি ফিরে পাই আরবার এ জীবন।

দেখিল চাহিয়া জীবনপূর্ণ স্থন্দর লোকালর প্রতিদিবসের হরবে বিবাদে চিব্র-কল্লোলময়।

ক্ষেহস্থা ল'য়ে গৃহের লক্ষ্মী ফিরিছে গৃহের মাঝে, প্রতি দিবসেরে করিছে মধুর প্রতিদিবসের কাজে। সকাল, বিকাল, ছটি ভাই আসে ঘরের ছেলের মত. বজনী সবাবে কোলেতে লইছে নয়ন করিয়া নত। ছোট ছোট ফল, ছোট ছোট হাসি, ছোট কথা, ছোট স্থথ, প্রতি নিমেষের ভালবাসাগুলি. ছোট ছোট হাসিমুখ আপনা-আপনি উঠিছে কুটিয়া মানবজীবন থিরি'. বিজন শিখরে বসিয়া সে তাই দেখিতেছে ফিরি ফিরি'।

দেথে বহুদ্রে ছায়াপুরীসম

অতীত জীবন-রেথা,
অন্তরবির সোনার কিরণে

নৃতন বরণে লেথা।

যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া

চাহে নি কথনো ফিরে,

নবীন আভায় দেখা দেয় তারা শ্বতিসাগরের তীরে। হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুরবী রাগিণী বাজে, হু'বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায় ওই জীবনের মাঝে। দিনের আলোক মিলায়ে আদিল তব পিছে চেয়ে রহে:---যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায় তার বেশি কিছু নহে। সোনার জীবন রহিল পডিয়া কোথা সে চলিল ভেমে। শশিব লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি রবিশশিহীন দেশে।

२२ व्याघार, ১२৯৯।

#### পানভঙ্গ।

গাহিছে কাশিনাথ নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি',
কঠে খেলিতেছে সাতটি স্থর
সাতটি বেন পোষা পাথী।
শাণিত তরবারি গলাট বেন
নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কথন্ কোথা যায় না পাই দিশা,
বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।
আপনি গড়ি' তোলে বিপদজাল
আপনি কাটি' দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক্ মানে
সঘনে বলে বাহা বাহা!

কেবল বুড়া রাক্ত প্রভাপ রায়
কাঠের মত বিদি আছে।
বরজ্বলাল ছাড়া কাহারো গান
ভাল না লাগে তার কাছে।
বালকবেলা হ'তে তাহারি গীতে
দিল সে এতকাল যাপি',
বাদল দিনে কত মেঘের গান,
হোলির দিনে কত কাফি!

গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে, গেয়েছে বিজয়ার গান, হৃদয় উছসিয়া অঞ্জলে ভাগিয়া গেছে হুনয়ান। যথন মিলিয়াছে বন্ধুজনে সভার গৃহ গেছে পুরে, গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা ভূপালী মূলতানী স্থরে। ঘরেতে বারবার এসেছে কত বিবাহ-উৎসব রাতি. পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস জলেছে শত শত বাতি, বদেছে নব বর সলাজ মুথে পরিয়া মণি-আভরণ, করিছে পরিহাদ কানের কাছে সমবয়সী প্রিয়জন. সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে সাহানার স্থর ;--সে সব দিন আর সে সব গান হৃদয়ে আছে পরিপুর। সে ছাডা কারো গান ভনিলে তাই মর্ম্মে গিয়ে নাহি লাগে. অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।

প্রতাপ রার তাই দেখিছে শুধু
কাশির র্থা মাথানাড়া,
স্থরের পরে স্থর ফিরিয়া যায়
ফদরে নাহি পায় সাডা।

থামিল গান ববে, কণেক তরে
বিরাম মাগে কাশিনাথ।
বরজলাল পানে প্রতাপ রায়
হাসিয়া করে আঁথিপাত।
কানের কাছে তার রাথিয়া মুথ,
কহিল, "ওস্তাদ জি,
গানের মত গান ভনায়ে দাও,
এরে কি গান বলে, ছি!
এ যেন পাথী লয়ে বিবিধ ছলে
শিকারী বিভালের খেলা!
দেকালে গান ছিল একালে হায়
গানের বড় অবহেল,!"

বরজ্বাল বৃড়া শুরুকেশ শুত্র উষ্ণীষ শিরে, বিনতি করি' সবে, সভার মাঝে আসন নিল ধীরে ধীরে। শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে ভুলিয়া নিল তানপুর, ধরিল নতশিরে নয়ন মৃণি'

ইমনকল্যাণ স্থর ।

কাঁপিয়া ক্ষীণ স্থর মরিয়া যায়

রহং সভাগৃহকোণে,

ক্ষুল পাণী যথা ঝডের মাঝে

উড়িতে নারে প্রাণপণে ।

বিসিয়া বামপাশে প্রতাপ রায়

দিতেছে শত উৎসাহ—

"আহাহা, বাহা বাহা !"—কহিছে কানে

"গলা ছাড়িয়া গান গাহ !"

সভার লোকে সবে অভ্যমনা,
কেহ বা কানাকানি করে।
কেহ বা ভোলে হাই, কেহ বা ঢোলে,
কেহ বা চলে' যায় ঘরে।
"ওরে রে আয় লয়ে ভামাকু পান"
ভূত্যে ভাকি কেহ কয়।
সঘনে পাথা নাড়ি' কেহ বা বলে
"গরম আজি অভিশয়!"
করিছে আনাগোনা বাস্ত লোক,
ক্ষণেক নাহি রহে চুপ;
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা
শক্ষ উঠে শতরূপ।

বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়,
তুফান মাঝে ক্ষীণ তরি;
কেবল দেখা যায় তানপুরায়
আঙ্গুল কাঁপে থরথরি।
ফদরে যেথা হ'তে গানের স্থর
উছসি উঠে নিজ স্থথে
হেলার কলরব শিলার মত
চাপে সে উৎসের মুথে।
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ,
হ'দিকে ধায় ছইজনে,
তব্ও রাথিবারে প্রভুর মান
বরজ গায় প্রাণপণে।

গানের এক পদ মনের ভ্রমে
হারায়ে গেল কি করিয়া!
আবার তাড়াতাড়ি কিলিয়া গাহে
লইতে চাহে শুধারয়া।
আবার ভূলে' যায়, পড়ে না মনে,
সরমে মস্তক নাড়ি'
আবার স্থক হতে ধরিল গান
আবার ভূলি দিল ছাড়ি'।
বিশুণ থরথরি কাঁপিছে হাত,
স্মরণ করে শুক্রদেবে।

কর্গ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন বাতামে দীপ নেবে-নেবে। গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া রাখিল হুরটুকু ধরি', সহসা হাঁহা রবে উঠিল কাঁদি গাহিতে গিয়ে হা-হা করি'। কোথায় দূরে গেল স্থরের খেলা, কোথায় তাল গেল ভাসি', গানের স্থতা ছিঁডি' পড়িল প্রসি' অশ্র-মুকুতার রাশি। কোলের স্থী তানপুরার পরে রাখিল লজ্জিত মাথা, ভলিল শেখা গান, পড়িল মনে বালা ক্ৰন্ন-গাথা। নয়ন ছলছল প্রতাপ রায় কর বুলায় তার দেছে। "আইস, হেথা হ'তে আমরা যাই," কহিল সকরণ স্নেহে। শতেক দীপজালা' নয়ন-ভরা ছাডি সে উৎসব-ঘর বাহিরে গেল ছ'ট প্রাচীন স্থা ধরিয়া ছঁছ দোঁহা কর।

বরজ করযোড়ে কহিল, প্রভু, মোদের সভা হ'ল ভঙ্গ। এখন আসিয়াছে নূতন লোক ধরায় নব নব রঙ্গ। জগতে আমাদের বিজন সভা কেবল তুমি আর আমি। সেথায় আনিয়োনা নৃতন শ্রোতা, মিনতি তব পদে স্বামি! একাকী গায়কের নহে ত গান, মিলিতে হবে ছইজনে ! গাহিবে এক জন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে! তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে, বাতাসে বন-সভা শিহরি' কাঁপে তবে সে মর্ম্মর ফুটে জগতে যেথা যত রয়ে ধরনি যুগল মিলিয়াছে আগে। যেথানে প্রেম নাই বোবার সভা, সেথানে গান নাহি জাগে।

# যেতে নাহি দিব।

হুমারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা হিপ্রহর;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রথব;
জনশৃত্র পলিপথে ধূলি উড়ে কার
মধ্যাহ্ন বাতাদে; মিগ্ধ অশথের হার
ক্রান্ত বুদ্ধা তিথারিণী জীর্ণ বন্ত্র পাতি'
বুমারে পড়েছে; বেন রৌদ্রমন্ত্রী রাতি
কাঁ কাঁ করে চারিদিকে নিত্তর নিঃঝুম;
ভধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের বুম।

গিয়েছে আখিন,—পূজার ছুটির শেষে

ফিরে যেতে হবে আজি বহু দূর দেশে

দেই কর্মস্থানে। ভূত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাবিছে জিনিবপত্র দড়াদড়ি লয়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এমরে ওঘরে।

মরের গৃহিণী, চকু ছলছল করে,
ব্যাথিছে বক্ষের কাছে পামাণের ভার,

তব্ও সময় তার নাহি কাঁদিবার

একদও তরে; বিদায়ের আয়োজনে

ব্যস্ত হয়ে ফিরে; য়ণেষ্ট না হয় মনে

মত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, "এ কি কাঞু!

এত ঘট এত পট হাঁড়ি দরা ভাও

বোতল বিছানা বাক্স রাজ্যের বোঝাই কি করিব লয়ে! কিছু এর রেথে যাই কিছু লই সাথে!"

সে কথায় কর্ণপাত নাহি করে কোন জন। "কি জানি দৈবাৎ এটা ওটা আবশুক যদি হয় শেষে তথন কোথায় পাবে বিভূঁই বিদেশে !---সোনা-মুগ সক্ষাল স্থপারি ও পান; ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে হুই চারি থান গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারিকেল; ছই ভাও ভাল রাই-শরিষার তেল: আমদত্ত আমচুর; দের গুই হুধ; এই সব শিশি কোটা ওবুধ বিষুধ। মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে, মাথা থাও, ভূলিয়োনা, থেয়ো ননে করে।" বৃঝিতু যুক্তির কথা বুণা বাং্বায়। বোঝাই হইল উঁচু পর্বতের স্থায়। তাকারু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে চাহিমু প্রিয়ার মুখে: কহিলাম ধীরে "তবে আসি"। অমনি ফিরায়ে মুথথানি নতশিরে চকুপরে বস্তাঞ্ল টানি অমঙ্গল অঞ্জল করিল গোপন।

বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্তমন কলা মোর চারি বছরের; এতকণ অন্য দিনে হয়ে যেত স্থান স্মাপন, ছটি অন মুধে না তুলিতে আঁথিপাতা মুদিয়া আসিত ঘূমে; আজি তার মাতা দেখে নাই তারে: এত বেলা হয়ে যায় নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায় ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁসে. চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্ণিমেষে বিদায়ের আয়োজন। শ্রাস্ত দেহে এবৈ বাহিরের দারপ্রান্তে কি জানি কি ভেবে চুপিচাপি বদেছিল। কৃহিত্ব যথন "মাগো, আসি," সে কহিল বিষয় নয়ন মান মুখে "যেতে আমি দিব না তোমার!" যেখানে আছিল বদে' রহিল সেথায়. ধরিল না বাছ মোর, রুধিল না হার, শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার প্রচারিল—"যেতে আমি দিব না তোমায়!" তবুও সময় হল শেষ, তবু হায় যেতে দিতে হল! ,/

ওরে মোর মৃঢ় মেয়ে ! কে রে তুই, কোথা হতে কি শক্তি পেয়ে

কহিলি এমন কথা, এত স্পৰ্দাভৱে— "যেতে আমি দিব না তোমায়!" চরাচরে কাহারে রাখিবি ধরে' ছটি ছোট হাতে. গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে বসি গৃহদারপ্রান্তে শ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ শুধু শয়ে ওইটুকু বুকভরা মেহ! ব্যথিত হৃদয় হতে বহুভয়ে লাজে মর্ম্মের প্রার্থনা শুধ ব্যক্ত করা সাজে এ জগতে,—ভধু বলে রাথা "যেতে দিতে ইচ্ছা নাহি।" হেন কথা কে পারে বলিতে "যেতে নাহি দিব।" শুনি তোর শিশুমথে মেহের প্রবল গর্মবাণী, সকৌতকে হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে. তুই শুধু পরাভূত চোথে জল ভোরে ছয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন. আমি দেখে চলে' এরু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি ছইধারে শরতের শশুক্রের নত শশুভারে রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন আপন ছায়ার পানে। বহে থরবেগ শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র থগুমেঘ

মাতৃত্ধ-পরিতৃপ্ত স্থানিদ্রারত
সভোজাত স্কুমার গোবৎদের মত
নীলাম্বরে শুরে।— দীপ্ত রোদ্রে অনার্ত
যুগ্যুগাস্তরকান্ত দিগন্তবিস্থৃত
ধরণীর পানে চেলে ফেলিম্ব নিখাদ।

কি গভীর হুংথে মগ্ন সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী! চলিতেছি যতদুর শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক স্থর "যেতে আমি দিব না তোমায়!" ধরণীর প্রান্ত হতে নীলাত্রের সর্বপ্রান্ততীর ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাগস্ত রবে "যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।" সবে কহে "যেতে নাহি দিব!" তৃণ ক্ষুদ্র অতি তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বস্থমতী আয়ঃক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব'-নিব' সাঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে, কহিতেছে শতবার "যেতে দিব না রে!" এ অনস্ত চরাচরে স্বর্গমন্ত্য ছেয়ে সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব!" হায়, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়! চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে।

### সোনার তরী।

ব্দার-সমূত্রবাহী স্কনের স্রোতে
ক্রারিত ব্যপ্তবাহ জলস্ত আঁথিতে
শিবনা দিবনা যেতে" ডাকিতে ডাকিতে
ইছ করে' তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত্ত কলরবে।
সমূথ উর্ম্মিরে ডাকে পশ্চাতের চেউ
"দিবনা দিবনা যেতে"—নাহি শুনে কেউ,
নাহি কোন সাড়া!

চারিদিক হতে আজি অবিশ্রাম কর্পে মোর উঠিতেছে বাজি সেই বিশ্ব-মর্শ্রভেদী করুণ ক্রন্দন মোর ক্যাকণ্ঠস্বরে। শিশুর মতন বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে' যাহা পার তাই সে হারার, তবু ত রে শিথিল হল না মৃষ্টি, তবু অবিরত সেই চারি বংসরের ক্যালি মত অক্ষা প্রেমের গর্মের কিহছে সে ডাকি "যেতে নাহি দিব" সানমুথ, অশ্রু-আঁথি, দণ্ডে পজে পলে পলে টুটিছে গরব তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,— তবু বিদ্রোহের ভাবে কদ্ধ কঠে কয় "যেতে নাহি দিব।" যতবার পরাজয়

ততবার কহে-- "আমি ভালবাসি যারে সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে! আমার আকাজ্ঞানম এমন আকুল, এমন দকল-বাড়া, এমন অকূল, এমন প্রবল, বিখে কিছু আছে আর!" - এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার 🖰 "যেত্বে নাহি দিব !"—তথনি দেখিতে পায় শুষ্ক তৃচ্ছ ধূলিসম উড়ে' চলে' যায় একটি নিখাসে তার আদরের ধন.— ু অশ্রুলে ভেসে যায় হুইটি নয়ন, ছিল্পুল তরুসম পড়ে পৃথীতলে হতগৰ্ক নতশির।—তবু প্রেম বলে "সতা ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার চির-অধিকার লিপি !" তাই ক্ষীতবুকে সর্বাশক্তি মরণের মুথের সন্মুথে দাঁড়াইয়া স্কুমার ক্ষীণ তন্থলতা বলে "মৃত্যু তুমি নাই।"—হেন গৰ্মকথা ! মৃত্যু হাদে বিদ ! মরণ-পীড়িত দেই চিরঞ্জীবী প্রেম আছন্ন করেছে এই অনস্ত সংসার, বিষয় নয়ন পরে অঞ্বাপ্সম, ব্যাকুল আশস্কাভরে চির-কম্পমান। আশাহীন প্রান্ত আশা টানিয়া রেখেছে এক বিযাদ-কুয়াশা

বিশ্বময়। আজি যেন, পড়িছে নয়নে
ছ'থানি অবোধ বাছ বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিথিলেরে ঘিরে,
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে' আছে একথানি অচঞ্চল ছায়া,—
অঞ্চল্লাইভরা কোন মেঘের দে মায়া!

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্ম্মরে এত ব্যাকুলতা; অলস ওঁদাস্থভরে মধ্যাত্রের তপ্তবায় মিছে থেলা করে শুক পত্র লয়ে; বেলা ধীরে যার চলে' ছারা দীর্ঘতর করি' অশথের তলে। মেঠা স্থরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি বিশ্বের প্রান্তর মাঝে; শুনিয়া উদাসী বস্থকরা বিদিয়া আছেন এলোচুলে দ্রব্যাপী শহ্দেত্রে ছাহুবীর কূলে একথানি রৌদ্রশীত হির্ণা-অঞ্চল বিক্ষে টানি দিয়া; হির নয়নার্থান দ্র নীলাছরে ময়; মুথে নাহি বাণী। দেখিলাম তার সেই হান মুথথানি সেই ছারপ্রান্তে লীন, তক্ত মর্মাহত মোর চারি বৎসরের কক্যাটির মত।

३८ कार्डिक, ১२৯৯ ।

# সমুদ্রের প্রতি।

## (পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া।)

হে আদিজননি, সিন্ধু, বস্কুন্ধরা সন্তান তোমার, একমার কলা তব কোলে। তাই তদ্রা নাহি আর চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা, দলা আন্দোলন: তাই উঠে বেদমন্ত্ৰদম ভাষা নিরস্তর প্রশাস্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দিরপানে অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গানে ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি; তাই ঘুমস্ত পৃথীরে অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে' তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার স্যত্নে বেষ্টিয়া ধরি' সম্বর্পণে দেহথানি তার স্থকোমল স্থকোশলে। এ কি স্থগন্তীর স্নেহথেলা অম্নিধি, ছল করি' দেখাইয়া মিথাা অবহেলা ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি' চলি' যাও দূরে, যেন ছেড়ে যেতে চাও--আবার আনন্দপূর্ণ স্থরে উল্লিসি' ফিরিয়া আদি' কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে রাশি রাশি শুত্রহায়ে, অশুজলে, স্নেহগর্কস্থথে আর্দ্র করি' দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্মান নলাট আশীর্কাদে। নিতা বিগলিত তব অন্তর বিরাট, আদি অন্ত মেহরাশি,—আদি অন্ত তাহার কোথারে, কোথা তার তল, কোথা কূল! বল কে বুঝিতে পারে

তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা, তার স্থগন্তীর মৌন তার সমুদ্ধল কলকথা. তার হাস্ত, তার অশ্রাশি ৷-কখনো বা আপনারে রাথিতে পার না যেন, স্নেহপূর্ণ স্ফীত স্তনভারে উন্মাদিনী ছটে' এসে ধরণীরে বক্ষে ধর চাপি' নির্দায় আবেগে: ধরা প্রচণ্ড পীডনে উঠে কাঁপি'. ক্রদ্বাদে উর্দ্বাদে চীংকারি' উঠিতে চাহে কাঁদি'. উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষ্মীর মত তারে বাঁধি' পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টটিয়া ফেলিয়া একেবারে অসীম অতৃপ্তি মাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তারে প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা অপরাধীপ্রায় পড়ে' থাক তটতলে শুক্ক হয়ে বিষয় ব্যথায় নিষয় নিশ্চল :--ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে শান্তদৃষ্টি চাহে তোমাপানে; সন্ধ্যাসথী ভালবেসে ম্বেহকরম্পর্শ দিয়ে সাম্বনা করিয়ে চপে চপে চলে' যায় তিমির-মন্দিরে: রাত্রি শোনে বন্ধরূপে গুমরি'-ক্রন্দন তব ক্রম অনুতাপে ফুলে' ফুলে'

আমি পৃথিবীর শিশু বসে' আছি তব উপক্লে, ভানিতেছি ধ্বনি তব; ভাবিতেছি, বুঝা বায় যেন কিছু কিছু মর্ম্ম তার—বোবার ইঙ্গিত-ভাষা হেন আশ্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝথানে নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে

আর কিছু শেথে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে যখন বিশীন ভাবে ছিম্ন ওই বিরাট জঠরে অজাত ভুবন-জ্রণমাঝে,—লক্ষকোটি বর্ষ ধরে' এই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে মুদ্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্ম-পূর্বের স্বরণ,— গর্ভস্থ পৃথিবীপরে দেই নিত্য জীবনস্পন্দন তব মাত্রদয়ের-অতি ক্ষীণ আভাসের মত জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি' নত বদি' জনশূতা তীরে ওই পুরাতন কলধানি। দিক হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গণি' তথন আছিলে তুমি একাকিনী অথও অকৃন আত্মহারা: প্রথম গর্ভের মহা রহন্ত বিপুল না বুঝিয়া! দিবারাত্রি গূঢ় এক মেহব্যাকুলতা, গর্ভিণীর পূর্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব মমতা, অজ্ঞাত আকাজ্ঞারাশি, নি:সস্তান শৃন্ত বক্ষোদেশে নিরম্বর উঠিত ব্যাকুলি'। প্রতি প্রাতে উষা এদে অনুমান করি' যেত মহা-সম্ভানের জন্মদিন, নক্ষত বৃহিত চাহি' নিশি নিশি নিমেষ্বিহীন শিশুহীন শয়ন-শিয়রে। সেই আদি জননীর জনশৃক্ত জীবশৃক্ত স্নেহচঞ্চলতা স্থগভীর, আসন্ন প্ৰতীক্ষাপূৰ্ণ সেই তব জাগ্ৰত বাসনা, মগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা অনাগত মহা ভবিবাৎ আপগি, হদয়ে আমার গুগাস্তর-স্বৃতিসম উদন্ন হতেছে বারস্বার।

আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে, তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য স্নদূর তরে উঠিছে মর্শ্বর স্বর। মানব-ছাদয়-সিন্ধুতলে ্বেন নব মহাদেশ স্জন হতেছে পলে পলে আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্দ্ধ অহুভব তারি 🤇 ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি' আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা তর্ক তারে পরিহাদে, মর্ম্ম তারে সত্য বলি' জানে, সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবও সে সন্দেহ না মানে, প্রাণে যবে ক্ষেহ জাগে, স্তর্নে যবে হ্রপ্প উঠে পুরে'। প্রোণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে চেয়ে আছি তোমা পানে; তুমি দিকু প্রকাণ্ড হাসিয়ে টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কি নাডীর টানে আমার এ মর্মথানি তোমার তরভ্যাঝখানে কোলের শিশুর মত।

হে জ্বধি, ব্ঝিবে কি তুমি
আমার মানব ভাষা ? জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ার পীড়িত আজি ফিরিতেছে এপাশ ওপাশ,
চক্ষে বহে অঞ্ধারা, ঘন ঘন বহে উঞ্ধাস,
নাহি জানে কি যে চার, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃহ
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারারেছে দিশা

বিকারের মরীচিকা-জালে। অতল গন্তীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ধনার বাক্য অভিনব
আবাঢ়ের জলদমন্ত্রের মত; স্লিগ্ধ মাতৃপাণি
চিস্তাতপ্ত ভালে তাবে তালে বারহার হানি'
দর্মান্দে সহস্রার দিরা তারে স্লেহমন্ত্রা,
বল তারে "শাস্তি! শাস্তি!" বল তারে, "বুমা, বুমা, বুমা

১৭ চৈত্র, ১২৯৯।

## প্রতীক্ষা।

ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে বেঁধেছিদ বাদা,

যেখানে নির্জ্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর ধেষহ ভালবাসা,

গোপন মনের আশা, জীবনের ছঃথ স্থথ,
মর্মের বেদনা,

চির দিবদের যত হাসি-অঞ্-চিহু আঁকা বাসনা সাধনা:

বেখানে নন্দন ছায়ে নিঃশক্ষে করিছে থেলা ্
অন্তরের ধন,

মেহের পুত্তলিগুলি, আজন্মের মেহস্বৃতি, আনন্দ-কিরণ:

কত আলো, কত ছায়া, কত ক্ষুদ্র বিহক্ষের গীতিময়ী ভাষা.—

ওরে মৃত্যু, জানিয়াছি, তারি থা**ঝথানে** এসে বেঁধেছিদ বাসা।

নিশিদিন নিরম্ভর জগৎ জুড়িয়া থেলা জীবন চঞ্চল!

চেয়ে দেখি রাজপথে চলেছে অশ্রাস্ত গতি যত পাছ দল;

রৌদ্রপাণ্ডু নীলাম্বরে পাধীগুলি উড়ে যায় প্রাণপর্ণ বেগে. সমীরকম্পিত বনে নিশিশেষে নব নব
পুলা উঠে জেগে;
চারি দিকে কত শত দেখাশোনা আনাগোনা
প্রভাতে সন্ধ্যায়;
দিনগুলি প্রতি প্রাতে খুলিতেছে জীবনের
নৃতন অধ্যায়;
তুমি শুধু এক প্রাস্তে বসে আছ অহর্নিশি
স্তন্ধ নেত্র খুলি',—
মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা উঠ পক্ষ ঝাগটিয়া

বক্ষ উঠে ছলি'!

যে সুদ্র সম্দের পরপার রাজ্য হতে
আদিয়াছি হেথা,
এনেছ কি দেথাকার নৃতন সংবাদ কিছু
গোপন বারতা!
দেথা শক্ষীন তীরে উর্দ্মিগুলি তালে তালে
মহামল্লে বাজে,
দেই ধ্বনি কি করিয়া ধ্বনিয়া তুলিছ মোর
কুদ্র বক্ষ মাঝে!
রাত্রি দিন ধুক্ ধুক্ হৃদয়পঞ্জর তটে
অনস্তের চেউ,
অবিশ্রাম বাজিতেছে স্রগন্তীর সম্তানে

শুনিছে না কেউ।

আমার এ হৃদরের ছোট খাট গীতগুলি, স্নেহ-কলরব,

তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রের সঙ্গীত ভৈরব!

তুই কি বাসিদ্ ভাল আমার এ বক্ষবাসী পরাণ-পক্ষীরে ?

তাই এর পার্ম্বে এসে কাছে বসেছিস্ ছেঁষে অতি ধীরে ধীরে!

দিনরাত্তি নির্ণিমেষে চাহিয়া নেত্রের পানে নীরব সাধনা,

নিস্তন্ধ আদনে বসি একাগ্র আগ্রহভরে রুদ্র আরাধনা!

চপল চঞ্চল প্রিয়া ধরা নাহি দিতে চায় স্থির নাহি থাকে.

মেলি নানাবৰ্ণ পাথা উড়ে উড়ে চলে যায় নব নব শাংঃ

তুই তবু একমনে মৌলরত একাসনে বসি নিরলস।

ক্রমে সে পড়িবে ধরা, গীত বন্ধ হয়ে যাবে, মানিবে সে বশ!

তথন কোথায় তারে ভুলায়ে লইয়া যাবি কোন্ শৃত্তপথে ! অটেতন্ত প্রেয়সীরে অবহেলে লয়ে কোলে অন্ধকার রথে!

যেথার অনাদি রাত্রী রয়েছে চির-কুমারী,—
আলোক পরশ

একটি রোমাঞ্চ রেখা আঁকেনি তাহার গাত্রে অসংখ্য বরষ;

স্জনের পরপ্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে কভু দৈববশে

দ্রতম জ্যোতিকের ক্ষীণতম পদধ্বনি তিল নাহি পশে;

দেখায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তারিয়া বন্ধন বিহীন,

কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধ্ নৃতন স্বাধীন!

ক্রমে দে কি ভূলে বাবে ধরণীর নীড় থানি
ভূগে পত্তে গাঁথা,
এ আনন্দ স্থ্যালোক, এই স্নেহ, এই গেহ,
এই পুল্পপাতা ?

ক্রমে সে প্রণয়ভরে তোরেও কি করি লবে আত্মীয় স্বজন ?

অন্ধকার বাসরেতে হবে কি হজনে মিলি মৌন আলাপন গ তোর দিশ্ধ স্থগন্তীর অচঞ্চল প্রেমমূর্তি,
অসীম নির্ভর,
নির্ণিমেষ নীলনেত্র, বিশ্ববাপ্ত জটাজূট,
নির্বাক্ অধর;
তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আননদগুলি
তৃচ্ছ মনে হ'বে,
সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের শ্বতি
স্বরণে কি র'বে ?

ভ্বন মাঝারে!

এরি মাঝে বধ্বেশে অনন্ত বাসর দেশে
লইয়ো না তারে!
এখনো সকল গান করে নি সে সমাপন
সন্ধার প্রভাতে;
নিজের বক্ষের তাপে মধুর উত্তপ্ত নীড়ে
স্থপ্ত অবং রাতে;
পাছ পাথীদের সাথে এখনো যে বেতে হবে
নব নব দেশে,
সিকুতীরে কুঞ্জবনে নব নব বসন্তের
আনন্দ উদ্দেশে;
ওগো মৃত্যু কেন তুই এখনি তাহার নীড়ে
বসেছিল এমে দু

ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়, তবু থাক কিছুকাল

#### তার দব ভালবাসা আঁধার করিতে চাস্ ভূই ভালবেসে ?

এ যদি সভাই হয় মৃত্তিকার পৃথী পরে মৃহর্তের ধেলা,

এই সব মুখোমুখী এই সব দেখাশোনা ক্ষণিকের মেলা,

প্রাণপণ ভালবাসা সেও যদি হয় শুধু
মিথাার বন্ধন,

পরশে থসিয়া পড়ে, তার পরে দও ছই অরণ্যে ক্রন্দন,

তুমি শুধু চিরস্থারী, তুমি শুধু দীমাশৃত্ত মহা পরিণাম,

যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে অনস্ত বিশ্রাম,

তবে মৃত্যু, দূরে বাও, এথনি দিল্লোনা ভেঞে এ থেলার পুরী,

ক্ষণেক বিলম্ব কর, আমার ছ'দিন হতে করিয়ো না চুরী!

একলা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতি শহু অদুর মন্দিরে,

বিহক নীরব হবে, উঠিবে বিলির ধ্বনি অরণ্য গভীরে, সমাপ্ত হইবে কর্মা, সংসার সংগ্রাম শেষে জন্ম পরাজন্ম, আসিবে তন্ত্রার ঘোর পাছের নম্বন পরে ক্লাস্ত অতিশন্ম,

দিনাস্তের শেষ আলো দিগস্তে মিলায়ে যাবে, ধরণী আঁধার,

স্থদ্রে জ্বিবে শুধু অনস্তের যাত্রাপথে প্রদীপ তারার,

শিয়রে নয়ন-শেষে বিদ যারা অনিমেষে ভাহাদের চোথে

আসিবে শ্রান্তির ভার নিদ্রাহীন ধামিনীতে স্তিমিত আলোকে,—

একে একে চলে যাবে আপন আলয়ে সবে স্থাতে স্থীতে,

তৈলহীন দীপশিথা নিবিয়া আদিবে ক্রমে অর্দ্ধ রজনীতে.

উচ্ছ্সিত সমীরণ আনিবে হুগন্ধ বহি' অদৃশু ফুলের,

অন্ধকার পূর্ণ করি আদিবে তরঙ্গধ্বনি অজ্ঞাত কুলের,

ওগো মৃত্যু সেই লগ্নে নির্জ্জন শয়নপ্রাস্তে এসো বরবেশে, আমার পরাণ বধু ক্লান্ত হক্ত প্রসারিদ্ধা বহু ভালবেদে ধরিবে তোমার বাহু; তথন তাহারে ভূমি মন্ত্র পড়ি নিলো; রক্তিম অধর তার নিবিড় চুখন দানে গাড়ু করি দিয়ো!

১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০০।

## মানস-স্থন্দরী।

আজ কোন কাজ নয়:--স্ব ফেলে দিয়ে ছন্দ বন্ধ গ্ৰন্থ গীত---এস তুমি প্ৰিয়ে, আজন্ম-সাধন-ধন স্থল্রী আমার কবিতা, কল্পনা-লতা ! শুধু একবার কাছে বদ! আজ ভধু কুজন গুঞ্জন তোমাতে আমাতে; শুধু নীরবে ভুঞ্জন এই সন্ধ্যা-কিরণের স্তবর্ণ মদিরা,---যতক্ষণ অন্তবের শিবা উপশিবা नावना প্রবাহভরে ভরি' নাহি উঠে. यज्करन महानत्म नाहि यात्र हेटछे' চেতনা বেদনাবন্ধ, ভূলে যাই সব কি আশা মেটে নি প্রাণে, কি সঙ্গীতরব গিয়েছে নীরব হয়ে, কি আনন্দ স্থা অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষা না মিটায়ে গিয়াছে শুকারে এই শান্তি. এই মধুরতা, দিক্ সৌম্য শ্লান কাস্তি জীবনের ছঃখ দৈন্ত অতপ্তির পর করণ কোমল আভা গভীর স্থন্দর।

বীণা ফেলে দিয়ে এস, মানস স্থন্দরী, ছটি রিক্তহস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি'

কঠে জড়াইয়া দাও,--মৃণাল-পরশে রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্মান্ত হরষে,— কম্পিত চঞ্ল বক্ষ, চকু ছলছল, মগ্ধ তমু মরি যায়, অন্তর কেবল অঙ্গের দীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে, এখনি ই क्रियत्र वृत्रि हेट हेट ! অর্দ্ধিক অঞ্চল পাতি' বসাও যতনে পার্ষে তব; স্থমধুর প্রিয় সম্বোধনে ডাক মোরে, বল, প্রিয়, বল, প্রিয়তম ;---কুন্তল-আকুল মুথ বক্ষে রাখি মম হদয়ের কানে কানে অতি মুছ ভাষে দকোপনে বলে' যাও যাহা মুখে আদৈ অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা। অন্নি প্রিয়া, চুম্বন মাগিব ঘবে, ঈষৎ হাসিয়া বাঁকায়ো না গ্রীবাথানি, ফিরায়ো না মুখ, উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ স্থধাপূর্ণ স্থথ রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি স্তরে স্তরে সরস স্থন্দর ;—নবস্ফুট পুষ্পসম হেলায়ে বৃষ্কিম গ্রীবা বুস্ত নিরুপম মুখথানি তুলে' ধোরো; আনন্দ আভায় বড় বড় ছটি চক্ষু পল্লব-প্রচ্ছায় রেখো মোর মুখপানে প্রশান্ত বিশ্বাদে, নিতাম্ভ নির্ভরে ! যদি চোকে জল আসে

কাঁদিব ছজনে; যদি ললিত কপোলে মুত্র হাসি ভাসি উঠে, বসি' মোর কোলে, বক্ষ বাঁধি বাহুপাশে, ক্ষরে মুথ রাখি शामित्या नीत्रत अर्क-निभी निष्ठ आँथि: যদি কথা পড়ে মনে তবে কলম্বরে বলে যেয়ো কথা, তরল আনন্দ ভরে নির্বরের মত, অর্দ্ধেক রজনী ধরি' কত না কাহিনী শ্বতি কলনা লহরী মধুমাথা কঠের কাকলি: যদি গান ভাল লাগে, গেয়ো গান; যদি মুগ্ধ প্রাণ নিঃশব্দ নিস্তব্ধ শাস্ত সম্মুখে চাহিয়া বিদিয়া থাকিতে চাও, তাই র'ব প্রিয়া। হেরিব অদুরে পদ্মা, উচ্চ তটতলে প্রান্ত রূপদীর মত বিস্তীর্ণ অঞ্লে প্রদারিয়া তরখানি, সায়াক্ল-আলোকে শুয়ে আছে: অন্ধকার নেমে আদে চোথে চোথের পাতার মত: সন্ধ্যাত রা ধীরে. সম্ভর্পণে করে পদার্পণ, নদীনীরে অরণ্যশিষরে: যামিনী শর্ম তার দেয় বিছাইয়া, এক থানি অন্ধকার অনস্ত ভূবনে। দোঁহে মোরা রব চাহি' অপার তিমিরে: আর কোথা কিছ নাহি. শুধু মোর করে তব করতল থানি. তথ্যতি কাছাকাছি চুটি জন প্রাণী

অদীম নির্জ্জনে; বিষণ্ণ বিচ্ছেদরাশি চরাচরে আর দব ফেলিয়াছে গ্রাদি' ভধু এক প্রান্তে তার প্রলম্ব-মগন বাকি আছে একথানি শক্ষিত মিলন, ছটি হাত, ত্রস্ত কপোতের মত ছটি কক্ষ হক্ষহক, ছই প্রাণে আছে কুটি' ভধু এক থানি ভয়, এক থানি আশা, এক থানি অশ্রভরে নত্র ভালবাদা।

আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামিনী আলস্থ বিলাদে। অমি নিরভিমানিনী, অমি মাের জীবনের প্রথম প্রেম্বনী, মাের ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্য্যের শনি, মনে আছে, কবে কোন্ কুল্ল মুণী বনে, বহু বাল্যকালে, দেখা হত হুই জনে আধ চেনা-শোনা'? তুমি এই পৃথিবীর প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অহির এক বালকের সাথে কি থেলা থেলাতে স্থি, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে নবীন বালিকা মূর্ভি, ভ্রবন্ত্র পরি'. উবার কিরণ ধারে সভঃশান করি'

বিকচ কুন্তমসম ফুল মুথথানি নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে. নিয়ে যেতে টানি' উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে শৈশব-কর্ত্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে, ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি. দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি পাঠশালা কারা হতে: কোথা গৃহকোণে নিয়ে যেতে নির্জনেতে রহস্ত-ভবনে; জনশৃত্য গৃহছাদে আকাশের তলে কি করিতে থেলা, কি বিচিত্র কথা বলে' ভূলাতে আমারে, স্বপ্রম চমংকার অর্থহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জান তার। ছটি কর্ণে ছলিত মুকুতা, ছটি করে সোনার বলয়, ছটি কপোলের পরে থেলিত অলক, ছটি স্বচ্ছ নেত্ৰ হতে কাঁপিত আলোক, নির্মান নির্মার স্রোতে চূর্ণরশিসম। দোঁহে দোঁহা ভাগ করে' চিনিবার আগে নিশ্চিম্ন িংসভবে খেলাধূলা ছুটাছুটি হুজনে সতত, কথাবার্ফা বেশবাস বিথান বিভত।

তার পরে এক দিন—কি জানি সে করে— জীবনের বনে, যৌবন-বসস্তে যবে প্রথম মলর বায়ু ফেলেছে নিখাস, মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ. সহসা চকিত হয়ে আপন সঙ্গীতে চমকিয়া হেরিলাম-থেলাকেত হতে কথন অন্তর-লক্ষ্মী এদেছ অন্তরে আপনার অস্তঃপুরে গৌরবের ভরে বসি আছ মহিধীর মত! কে তোমারে এনেছিল বরণ করিয়া ? পুরদ্বারে কে দিয়াছে হুলুধ্বনি ? ভরিয়া অঞ্চল কে করেছে বরিষণ নব পূষ্পদল তোমার আনম শিরে আনন্দে আদরে? স্থন্দর সাহানা রাগে বংশীর স্থস্থরে কি উৎসব হয়েছিল আমার জগতে. যে দিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্ল পথে লজামুকুলিত মুথে রক্তিম অম্বরে বধু হয়ে প্রবেশিলে চির দিন তরে আমার অন্তর গৃহে—যে গুপ্ত আলয়ে অন্তর্গামী জেগে আছে স্থপ হুঃথ লয়ে. বেথানে আমার যত লজা আশা ভয় সদা কম্পমান, পরশ নাহিক সয় এত সুকুমার। ছিলে খেলার সঙ্গিনী, এখন হয়েছ মোর মর্মের গহিণী. জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই অমূলক হাসি অঞ্, সে চাঞ্চল্য নেই,

সে বাহুল্য কথা। স্লিগ্ধদৃষ্টি স্থগম্ভীর স্বচ্ছনীলাম্বর সম; হাসিথানি স্থির অশ্র শিশিরেতে ধৌত; পরিপূর্ণ দেহ মঞ্জরিত বল্লরীর মত: প্রীতি ক্ষেহ গভীর সঙ্গীত তানে উঠিছে ধ্বনিয়া স্বৰ্ণ বীণা-তন্ত্ৰী হতে রনিয়া রনিয়া অনন্ত বেদনা বহি। সে অবধি প্রিয়ে. রয়েছি বিশ্বিত হয়ে তোমারে চাহিয়ে কোথাও না পাই অন্ত ! কোন বিশ্বপার আছে তব জন্মভূমি ? সঙ্গীত তোমার কত দুরে নিয়ে যায়, কোন কল্ললোকে আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে বিমুগ্ধ কুরঙ্গ সম ৫ এই যে বেদনা এর কোন ভাষা আছে ? এই যে বাসনা এর কোন তৃপ্তি আছে ? এই যে উদার সমুদ্রের মাঝথানে হয়ে কর্ণধার ভাসায়েছ স্থলর তরণী: দশ দিশি অফ্ট কল্লোল ধানি চির নিবানিশি কি কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে, ্রুর কোন কুল আছে গ সৌন্দর্য্য পাথারে যে বেদনা-বায়ু-ভরে ছুটে মনোতরী, দে বাতাদে, কত বার মনে শক্ষা করি ছিল হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল, অভয় আশাস ভরা নয়ন বিশাল

হেরিরা ভরসা পাই; বিশ্বাস বিপুল জাগে মনে—আছে এক মহা উপকৃল এই সৌন্দর্য্যের ভটে, বাসনার তীরে মোদের দোঁহার গৃহ!

হাসিতেছ ধীরে চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্তমধুরা! কি বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা সীমস্তিনী মোর ? কি কথা বুঝাতে চাও ? কিছু বলে' কাজ নাই-শুধু ঢেকে দাও আমার স্কাঙ্গমন তোমার অঞ্লে. সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে আমার আমারে; নগ্ন বক্ষে ক্ষ দিয়া অস্তর-রহস্ত তব শুনে নিই প্রিয়া। তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মত আমার জনয়তন্ত্রী করিবে প্রহত. সঙ্গীত তরঙ্গ ধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি' সমস্ত জীবন ব্যাপি' থর থর করি'! নাই বা বৃথিত্ব কিছু, নাই বা বলিছু, নাই বা গাঁথিত গান, নাই বা চলিত্ব ছন্দোবদ্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয় থানি টানিয়া বাহিরে ! শুধু ভূলে গিয়ে বাণী কাঁপিব সঙ্গীত ভরে, নক্ষত্রের প্রায় 🞙 শিহরি জলিব শুধু কম্পিত শিধায়,

তথু তরকের মত ভাদিরা পড়িব তোমার তরক পানে, বাঁচিব মরিব তথু, আর কিছু করিব না! দাও সেই প্রকাণ্ড প্রবাহ, বাহে এক মুহুর্ত্তেই জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বনিয়া উন্মত হইয়া বাই উদাম চনিয়া!

মানসীরূপিনী ওগো, বাসনা-বাসিনী, আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী. পরজন্মে তুমি কিগো মূর্ত্তিমতী হয়ে জন্মিবে মানব গৃহে নারীরূপ লয়ে অনিদ্য স্থলরী ? এখন ভাসিছ তুমি অনম্ভের মাঝে: স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনক বর্ণে রাঙ্গিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে গড়িছ মেথলা; পুর্ণ তটিনীর জলে করিছ বিস্তার, তলতল ছল ছলে ললিত যৌবন ধানি: বসস্ত বাতাসে চঞ্চল বাসনা ব্যথা স্থপন্ধ নিশ্বাসে করিছ প্রকাশ; নিস্থপ্র পূর্ণিমা রাতে নির্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে বিছাইছ চয়ত্ত্ৰ বিরহ শয়ন! শরৎ প্রত্যুবে উঠি করিছ চয়ন

শেঁকালি, গাঁথিতে মালা, ভূলে গিয়ে শেষে, তক্তলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে গভীর অরণ্য ছায়ে উদাসিনী হয়ে বদে থাক; ঝিকিমিকি আলো ছায়া লয়ে কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকাল বেলায় বসন বয়ন কর বকুল তলায়! অবসন্ন দিবালোকে কোণা হতে ধীরে ঘন পল্লবিত কুঞ্জে সরোবর তীরে করণ কপোত কঠে গাও মূলতান! কথন অজ্ঞাতে আসি ছুঁয়ে যাও প্রাণ সকৌতুকে; করি দাও হৃদয় বিকল, অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল কলকঠে হাদি', অসীম আকাজ্ঞা রাশি জাগাইয়া প্রাণে, ক্রতপদে উপহাসি মিলাইয়া যাও নভোনীলিমার মাঝে। কথনো মগন হয়ে আছি যবে কাঞে শ্বলিত-বসন তব শুত্র রূপধানি নগ্ন বিচ্যতের আলো নয়নেতে হানি চকিতে চমকি' চলি বার।--জানালার একেলা বসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়.-মুখে হাত দিয়ে, মাতৃহীন বালকের মত, বহুক্ষণ কাঁদি, স্নেহ আলোকের তরে: ইচ্ছা করি, নিশার আঁধার স্রোতে মুছে ফেলে দিয়ে যায় স্প্ৰীপট হতে

শোনার ভরী।

वे केन वर्गन विश्वक (३१), इस्त कम्मानी गाँउ कृति (१९) क्रिक कम्मानी गाँउ कृति (१९) क्रिक क्रिका क्रिका; व क्रिका क्रिका; व

- dix - 4105 g

শ্রী শ্রি ইফ ইবংগনি

শ্রীটে বুলারে দাও; না কহিয়া বাগী

শান্তনা ভরিয়া প্রাণে কবিরে তোমার
ঘুম পাড়াইয়া দিয়া কথন্ আবার

চলে যাও নিঃশন্দ চরণে!

সেই তুমি
মৃত্তিতে দিবে ি না ? এই মর্জভূমি
পরশ করিবে ন চরণের তলে ?
অস্তরে বাহিনে বিখে শ্নে জলে হলে
সর্ব্ব ঠাই হতে, সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়া হ: ৭—ধরণীর এক ধারে
ধরিবে কি একথানি মধুর মূরতি ?
নদী হতে লতা হতে আনি তব গতি
আঙ্গে আঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিলোলিয়া
বাহতে বাঁকিয়া পড়ি' গ্রীবায় হেলিয়া
ভাবের বিকাশ ভরে ? কি নীল বসন
পরিবে ফুন্রী তুমি ? কেমন ক্ষণ

#### মানস-স্বরী।

বি হাছে ; কবরী কেমনে বিনাক বভাব ; ব্যৱহার

ALS

বেবা দৈয়—নব নীল অতি স্কুমার,
সে লৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার
নারীচক্ষে! কি সঘন পল্লবের ছায়,
কি স্থলীর্ঘ কি নিবিড় ভিমির আভায়
মুগ্ধ অন্তরের মাঝে ঘনাইয়া আনে
স্থধ বিভাবরী 

 অধর কি স্থাদানে
রহিবে উল্ব্ধ, পরিপূর্ণ বাণীভরে
নিশ্চল নীরব। লাবণ্যের থরে থরে
অল্পানি কি করিয়া মুকুলি' বিক্শি'
অনিবার সৌন্ধর্যাতে উঠিবে উচ্ছ্দি'
নিংসহ যৌবনে!

জানি, আমি জানি, স্বি,
বিদি আমাদের দোঁহে হয় চোথোচোথি
সেই পরজন্ম-পথে,—দাঁড়াব থমকি',
নিক্তিত অতীত কাঁপি' উঠিবে চমকি'
লভিয়া চেতনা!—জানি মনে হবে মম
চির-জীবনের মোর ঞ্বতারা সম

চিরপরিচয়-ভরা ঐ কালো চোখ! আমার নয়ন হতে লইয়া আলোক. আমার অন্তর হতে লইয়া বাসনা আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা এই মুখধানি। তুমিও কি মনে মনে চিনিবে আমারে ? আমাদের হুই জনে হবে কি মিলন ? ছটি বাছ দিয়ে বালা কথনো কি এই কঠে পরাইবে মালা বসত্তের ফুলে ? কখনো কি বক্ষ ভরি নিবিড় বন্ধনে, তোমারে হৃদয়েখরী পারিব বাঁধিতে ? পরশে পরশে দোঁহে করি বিনিময়, মরিব মধুর মোহে দেহের হয়ারে ? জীবনের প্রতিদিন ভোষার আলোক পাবে বিচ্ছেদ্বিহীন. জীবনের প্রতি রাত্রি হবে স্থমধুর মাধুর্য্যে তোমার 'াজিবে তোমার স্থ্য সর্বব দেহে মতে জীবনের প্রতি স্থা পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি গুথে পড়িবে তোমার অশ্রজন! প্রতি কাজে রবে তব শুভহস্ত হটি। গৃহমাঝে জাগায়ে রাখিবে সদা স্থমঙ্গল জ্যোতি। এ কি শুধু বাসনার বিফল মিনতি,

করনার ছল ৪ কার এত দিব্যজ্ঞান, কে বলিতে পাবে মোবে নিশ্চয় প্রমাণ--পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি আমারি জীবন-বনে সৌন্দর্য্যে কুন্থমি' প্রণয়ে বিকশি' ? মিলনে আছিলে বাঁধা শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধ্ আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে, তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বে চাহিয়ে। ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারি ধার! গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয় বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়,— তবু কোন মায়া-ডোরে চির-সোহাগিনী হাদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্থতিময়! তাই ত এখনো মনে আশা জেগে রয় আবার তোমারে পাব পরশ বন্ধনে! এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রকারে স্বজনে জলিছে নিবিছে, যেন থয়োতের জ্যোতি! কথনো বা ভাবময়, কথনো মূরতি।

রজনী গভীর হল, দীপ নিবে আসে; পদার স্বদ্র পারে পশ্চিম আকাশে কথন্ যে সায়াছের শেষ অ্বপ্রেথা
নিলাইয়া গেছে, সপ্তার্ষি দিয়েছে দেখা
তিমির গগনে, শেষ ঘট পূর্ণ করে
কথন্ বালিকা বধু চলে' গেছে ঘরে,—
হেরি' ক্রফপক্ষ রাত্রি একাদশী তিথি
দীর্ঘণথ শৃতক্ষেত্র হরেছে অতিথি
গ্রামে গৃহত্তের ঘরে পাছ পরবাসী,—
কথন্ গিয়েছে থেমে কলরব রাশি
মাঠপারে ক্রি-পল্লি হতে, নদীতীরে
বৃদ্ধ ক্রমাণের জ্রীণ নিভ্ত কুটারে
কথন্ জলিয়াছিল সন্ধ্যা-দীপ থানি,
কথন নিভিয়া গেছে—কিছই না জানি!

কি কথা বলিতেছিন্ন, কি জানি, প্রেমদি,
আর্দ্ধ-অচেতন ভাবে মনোনানে পশি'
স্বপ্নম্ম মত! কেই ভানেছিলে সে কি,
কিছু বুরেছিলে প্রিরে, কোথাও আছে কি
কোন অর্থ তার ? সব কথা গেছি ভূলে,
ভুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
আন্তরের অন্তহীন আঞ্র-পারাবার
উহেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার
গন্তীর নিস্বনে!

এস স্থপ্তি, এস শান্তি, এস প্রিয়ে, মৃগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি, বক্ষে মোরে লছ টানি,—শোমাও যতনে মরণ-স্থান্তিগ্ধ শুভ্র বিস্তৃতি শয়নে!

৪ পৌষ, ১২৯৯।

## অনাদৃত।

তথন তরুণ রবি প্রভাত কালে
আনিছে উষার পূজা দোনার থালে।
সীমাহীন নীল জল
করিতেছে থলথল,
রাঙা রেথা জলজল
কিরণ মালে।
তথন উঠিছে রবি গগন ভালে।

গাঁথিতেছিলাম জাল বাসিয়া তীরে।
বারেক অতল পানে চাহিন্থ থীরে;
শুনিত্ব কাহার বাণী,
পরাণ লইল টানি',
যতনে সে জালথানি
তুলিয়া শিরে
ঘুরারে ফেলিয়া দিমু স্কুর নীরে।

নাহি জানি কত কি যে উঠিল জালে !
কোনটা হাসির মত কিরণ ঢালে,
কোনটা বা টলটল
কঠিন নয়ন জল,
কোনটা সরম ছল
বধ্র গালে !
সে দিন সাগর তীরে প্রভাত কালে !

বেলা বেড়ে ওঠে, রবি ছাড়ি' পূরবে গগনের মাঝ খানে ওঠে গরবে। কুধা ভৃষ্ণা সব ভূলি' জাল ফেলে টেনে ভূলি, উঠিল গোধ্লি ধূলি ধ্সর নভে। গাভীগণ গৃহে ধার হরষ রবে।

পদ্ম দিবদের ভার ফিরিছ থরে, তথন উঠিছে চাঁদ আকাশ পরে। গ্রামপথে নাহি লোক, পড়ে' আছে ছারালোক, মুদে আসে ছটি চোথ অপন ভরে; ভাকিছে বিরহী পাথী কাতর স্বরে। সে তথন গৃহকাজ সমাধা করি' কাননে বসিয়াছিল মালাটি পরি'। কুসুম একটি ছটি তরু হতে পড়ে টুটি', সে করিছে কুটিকুটি নথেতে ধরি'; আল্যে আপন মনে সমন্ন হরি'।

বারেক আগিয়ে যাই বারেক পিছু।
কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম নমন নীচু।
যা ছিল চরণে রেথে
ভূমিতল দিল্ল চেকে;
সে কহিল দেখে' দেখে'
"চিনিনে কিছু!"
ভিনি' রহিলাম শির করিয়া নীচু!

ভাবিলাম, সারাদিন নারাটি বেলা
বসে' বসে' করিয়াছি কি ছেলেথেলা!
না জানি কি মোহে ভূলে'
গেছ অকুলের কুলে,
ঝাঁপ দিয়ে কুতৃহলে
আনিছ মেলা
অজানা সাগর হতে অজানা ঢেলা!

যুঝি নাই, খুঁজি নাই হাটের মাঝে,
এমন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে ?
কোন ছথ নাহি যার,
কোন ছথা বাসনার,
এ সব লাগিবে তার
কিসের কাজে ?
কুড়ায়ে লইফু পুন মনের লাজে!

সারাট রজনী বসি ছয়ার দেশে

একে একে ফেলে দিছ পথের শেষে!

য়থহীন ধনহীন

চলে গেছ উদাসীন;

প্রভাতে পরের দিন

পথিকে এসে'

সব তুলে' নিয়ে গেল আপন দেশে!

२२ कांत्रन, ১२৯৯।

## नमी পर्थ।

গগন ঢাকা ঘন মেদে,
পবন বহে থর বেগে।
অপনি ঝনঝন
ধ্বনিছে ঘনঘন
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে,
পবন বহে থর বেগে।

তীরেতে তরুরাজি দোলে
আকুল মর্মার রোলে।
চিকুর চিকিমিকে
চকিয়া দিকে দিকে
তিমির চিরি' যার চলে'।
তীরেতে তরুরাজি দেলে।

ঝরিছে বাদলের ধারা
বিরাম বিশ্রামহারা।
বারেক থেমে আদে'
দ্বিশুণ উচ্ছাদে
আবার পাগলের পারা
ঝরিছে বাদলের ধারা।

মেবেতে পথরেখা লীন, প্রহর তাই গতিহীন। গগন পানে চাই, জানিতে নাহি পাই গেছে কি নাহি গেছে দিন; প্রহর তাই গতিহীন।

তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী,
রয়েছি সারাদিন ধরি'।
এথন পথ নাকি
অনেক আছে বাকি,
আসিছে ঘোর বিভাবরী।
তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী।

বসিয়া তরণীর কোণে

একেলা ভাবি মনে মনে

মেঝেতে শেজ পাতি'

সে আজি জাগে রাতি

নিজা নাহি হু নয়নে।

বসিয়া ভাবি মনে মনে।

#### সোনার তরী।

মেঘের ডাক শুনে কাঁপে, হুদর হুই হাতে চাপে। আকাশ পানে চার ভুরমা নাহি পার, তুরাসে সারা নিশি যাপে, মেঘের ডাক শুনে কাঁপে!

কভু বা বায়ুবেগভরে

ছয়ার ঝন্ঝনি' পড়ে।

প্রদীপ নিবে আসে,

ছায়াটি কাঁপে ভাসে,

নয়নে আঁথিজল ঝরে,

বক্ষ কাঁপে ধর ধরে।

চকিত আঁথি ছটি তার মনে আসিছে বার বার। বাহিরে মহা ঝড়, বজ্ল কড় মড়, আকাশ করে হাহাকার। মনে পড়িছে আঁথি তার। গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে ধর বেগে।
অশনি ঝন ঝন
ধ্বনিছে ঘন ঘন
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে।
পবন বহে আজি বেগে।

२७ कोञ्चन, ५२৯৯।

## मिडेन।

রচিয়াছিছ দেউল একথানি

অনেক দিনে অনেক ছথ মানি'।

রাথি নি তার জানালা দার,

সকল দিক অন্ধকার,

ভূধর হ'তে পাষাণ ভার

যতনে বহি' আনি'

রচিয়াছিল্প দেউল একথানি।

দেবতাটিরে বসায়ে মাঝথানে
ছিলাম চেয়ে তাহারি মুথপানে।
বাহিরে ফেলি এ ত্রিভ্বন
ভূলিয়া গিয়ে বিশ্বজন
ধেয়ান তারি অনুক্ষণ
করেছি এক প্রাণে,
দেবতাটিরে বসাফে ্রথানে।

যাপন করি অস্তহীন রাতি।
জালায়ে শত গন্ধমন্ন বাতি।
কনক-মণি-পাত্রপুটে,
স্থরতি ধূপ-ধূম উঠে,
গুরু অগুরু-গন্ধ ছুটে,
পরাণ উঠে মাতি'।
যাপন করি অস্তহীন রাতি।

নিদ্রাহীন বসিয়া এক চিতে
চিত্র কত এঁকেছি চারি ভিতে।
স্বপ্ন সম চমৎকার
কোথাও নাহি উপমা তার,
কত বরণ, কত আকার
কে পারে বরণিতে,
চিত্র যত এঁকেছি চারি ভিতে!

ন্তম্বপ্তলি জড়ারে শত পাকে
নাগবালিকা গ্রীবা তুলিরা থাকে।
উপরে ঘিরি চারিটি ধার
দৈত্যগুলি বিকটাকার,
পাষাণমর ছাদের ভার
মাথার ধরি রাথে।
নাগবালিকা গ্রীবা তুলিরা থাকে।

স্টিছাড়া স্কন কত মত!
পক্ষীরাজ উড়িছে শত শত।
কুলের মত লতার মাঝে
নারীর মুখ বিকশি রাজে,
প্রণয়ভরা বিনয়ে লাজে
নয়ন করি' নত,
স্টিছাড়া স্কন কত মত।

ধ্বনিত এই ধরার মাঝথানে
তথু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে।
ব্যাঘাজিন আসন পাতি'
বিবিধন্ধপ ছন্দ গাঁথি'
মন্ত্ৰ পড়ি দিবস রাতি
তঞ্জরিত তানে,
শব্দহীন গুহের মাঝথানে।

এমন করে গিয়েছে কত দিন
জানি নে কিছু আছি আপন-লীন।
চিত্ত মোর নিমেধ-হত
উদ্ধান্থী শিথার মত,
শরীর থানি মূর্চ্চাহত
ভাবের তাপে ফীণ।
এমন করে গিয়েছে কত দিন।

একদা এক বিষম ের স্থারে বজু আসি পড়িল নোর ঘরে।
বেদনা এক তীক্ষতম
পশিল গিয়ে হদয়ে মম
অগ্নিমর দর্শ সম
কাটিল অস্তরে।
বজু আসি পড়িল মোর ঘরে।

পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি',
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি।
নীরব ধ্যান করিয়া চুর
কঠিন বাঁধ করিয়া দূর
সংসারের অশেষ স্থর
ভিতরে এল ছুটি',
গাষাণরাশি সহসা গেল টুটি'।

দেবতাপানে চাহিস্ক একবার,
আলোক আদি পড়েছে মুথে তাঁর।
নৃতন এক মহিমাবানি
ললাটে তাঁর উঠেছে ভাদি',
জাগিছে এক প্রসাদ হাদি
অধর চারিধার।
দেবতাপানে চাহিস্ক একবার।

সরমে দীপ মলিন একেবারে ।

দুকাতে চাহে চির অন্ধকারে ।

শিকলে বাঁধা স্বপ্নমত

ভিত্তি-আঁকা চিত্র যত

আলোক দেখি লক্ষাহত

পালাতে নাহি পারে,
সরমে দীপ মলিন একেবারে ।

বে গান আমি নারিম্ন রচিবারে
সে গান আজি উঠিল চারিধারে।
আমার দীপ আলিল রবি,
প্রকৃতি আসি আঁকিল ছবি,
গাঁথিল গান শতেক কবি
কতই ছল হারে,
কি গান আজি উঠিল চারিধারে।

দেউলে মোর ছয়ার গেল খুলি', ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি, দেবের কর-পরশ লাগি', দেবতা মোর উঠিল জাগি' বন্দী নিশি গেল সে ভাগি' আঁধার পাথা তুলি'। দেউলে মোর ছয়ার গেল খুলি'।

২৩ ফাল্পন, ১২৯৯ ৷

# - বিশ্বনৃত্য।

বিপুল গভীর মধুর মন্ত্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা !
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিশ্বত হবে আপনা !
টুটবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নৃতন ছন্দ,
হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র
ভাগাবে নবীন বাদনা ।

স্থন অশ্রুমণন হাস্ত জাগিবে তাহার বদনে। প্রভাত-অরুণ-কিরণ-রশ্মি ফুটবে তাহার নয়নে! দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ত্র ঝনন-রণন স্বর্ণ তন্ত্র, কাঁপিয়া উঠিবে মোহন মন্ত্র নির্মাণ নীল গগনে। হাহা করি সবে উচ্ছল রবে
চঞ্চল কলুকলিয়া,
চৌদিক হতে উন্মাদ স্রোতে
আসিবে তুর্ণ চলিয়া।
ছুটিবে সঙ্গে মহা তরঙ্গে
ঘিরিয়া তাঁহারে হরব রঞ্গে
বিঘ্নতর্গ চরণ ভঙ্গে
পথকণ্টক দলিয়া।

দ্লোক চাহিয়া দে লোকসিদ্ধ্
বন্ধনপাশ নাশিবে,
অসীম পুলকে বিশ্ব-ভূলোকে
অস্কে ভূলিয়া হাসিবে।
উর্মি-লীলায় স্থ্য কিরণ
ঠিকরি উঠিবে হিরণ বরণ.
বিদ্ন বিপদ হংখ মরণ
কেনের মতন ভাসিবে।

ওগোকে বাজার (ব্ঝি শুনা যার ! মহা রহজে রসিরা চিরকাল ধরে' গভীর স্বরে অ্বরুপরে বসিরা! গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল, ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল, গগনে গগনে জ্যোতি অঞ্চল পড়িছে থসিয়া থসিয়া।

ওগো কে বাজায় (কে শুনিতে পায়!)
না জানি কি মহা রাগিণী!
ছলিয়া ফুলিয়া নাচিছে সিক্কু
সহস্রশির নাগিনী।
বেন অরণ্য আনন্দে ছলে,
অনস্ত নভুে শত বা্ছ তুলে,
কি গাহিতে গিয়ে কথা যায় ভুলে',
মর্শ্রে দিন বামিনী!

নির্মর ঝরে উচ্ছাস ভরে
বন্ধর শিলা-সরণে।
ছন্দে ছন্দে স্থানর গতি
পাষাণ হৃদয় হরণে!
কোমল কঠে কুলু কুলু স্থর,
ফুটে অবিরল তরল মধুর,
সদা-শিঞ্জিত মাণিক নৃপুর
বাধা চঞ্চল চরণে!

নাচে ছয় ঋতু না মানে বিরাম,
বাহতে বাহতে ধরিয়া।
খ্রামল, স্বর্ণ, বিবিধ বর্ণ
নব নব বাস পরিয়া।
চরণ ফেলিতে কত বনফুল
ফুটে ফুটে টুটে ইইয়া আকুল,
উঠে ধরণীর হৃদম বিপুল
হাসি ক্রেলনে ভরিয়া।

পশু বিহঙ্গ কীট পতন্ত্ব
জীবনের ধারা ছুটিছে।
কি মহা ধেলায় মরণ-বেলায়
তরঙ্গ তার টুটছে!
কোনধানে আলো কোনধানে ছায়া,
কোগে জেগে ওঠে নব নব কায়া,
চেতনা পূর্ণ অদ্ভূত মায়
বৃদ্ধ সম ফুটিছে।

ওই কে বাজায় দিবদ নিশায় বিদি অস্তর আদনে কালের যন্ত্রে বিচিত্র হুর, কেহ শোনে কেহ না শোনে! অর্থ কি তার ভাবিরা না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিত্তিছে তাই,
মহানু মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে!

শুধু হেথা কেন আনন্দ নাই,
কেন আছে সবে নীরবে ?
তারকা না দেখি পশ্চিমাকাশে,
প্রভাত না দেখি পূরবে।
শুধু চারিদিকে প্রাচীন পা্যাণ
কগৎ-ব্যাপ্ত সমাধি সমান
গ্রাসিয়া রেথেছে অযুত পরাণ,
ররেছে অটল গরবে।

সংসার-স্রোত জারুবী সম
বহু দ্রে গেছে সরিরা।
এ শুধু উধর বালুকাধ্সর
মক্রপে আছে মরিরা।

নাহি কোন গতি, নাহি কোন গান, নাহি কোন কাজ, নাহি কোন প্রাণ, বদে আছে এক মহা নির্কাণ আঁধার মুকুট পরিয়া!

ক্ষম আমার ক্রন্দন করে
মানব-ক্ষদমে মিশিতে।
নিথিবের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।
আজনকাল পড়ে আছি মৃত,
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন অমৃত

জগৎমাতানো সঙ্গীত তানে
কৈ দিবে এদের নাচারে !
জগতের প্রাণ করাইরা পান
কে দিবে এদের বাঁচারে !
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাদ,
ঘুচারে ফেলিরা মিথ্যা তরাদ
ভাদিবে জীর্ণ বাঁচা এ !

বিপুল গভীর মধুর মক্সে
বাজুক্ বিশ্ব বাজনা!
উঠুক্ চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিশ্বত হয়ে আপনা!
টুটুক্ বন্ধ, মহা আনন্দ!
নব সঙ্গীতে নৃত্ন ছন্দ!
হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাক্ নবীন বাসনা!

२७ कोञ्चन, ১२৯৯।

### ছুৰোধ।

তুমি মোরে পার না ব্রিতে ? প্রশাস্ত বিধাদ ভরে ছটি আঁথি প্রশ্ন করে' অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে, চক্রমা বেমন ভাবে স্থির নত মূথে চেয়ে দেথে সমুদ্রের বুকে।

কিছু আমি করিনি গোপন।

যাহা আছে, সব আছে

তোমার আঁথির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।

দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা,
তাই মোরে বুরিতে ার না ?

এ যদি হইত শুধু মণি,
শত খণ্ড করি তারে
স্যত্নে বিবিধাকারে,
একটি একটি করি' গণি'
একথানি হুত্রে গাঁথি একথানি হার
পরাতেম গলার তোমার!

এ যদি হইত শুধু ফুল,
স্থগোল স্থলর ছোটো,
উষালোকে কোটো-কোটো,
বসন্তের পবনে দোছল,
বৃস্ত হতে সংতনে আনিতাম তুলে,
পরামে দিতেম কালো চুলে!

এ যে সথি সমস্ত হৃদয়!

কোথা জল, কোথা কৃল,

দিক হয়ে যায় ভূল,

অস্তহীন রহস্ত-নিলয়।
এ রাজ্যের আদি অস্ত নাহি জান রাণী,
এ তবু তোমার রাজধানী!

কি তোমারে চাহি ব্ঝাইতে ?
গভীর হৃদয় মাঝে
নাহি জানি কি যে বাজে
নিশিদিন নীরব সঙ্গীতে!
শক্ষীন স্তক্ষতায় ব্যাপিয়া গগন
রজনীর ধ্বনির মতন।

এ যদি হইত শুধু সুথ,
কেবল একটি হাসি
অধরের প্রান্তে আসি
আনন্দ করিত জাগরুক।
মূহুর্ক্তে বুঝিয়া নিতে হৃদয়-বারতা
বলিতে হত না কোন কথা!

এ যদি হইত শুধু হথ,
হাট বিন্দু অঞ্জল
হুই চক্ষে ছল ছল,
বিষয় অধর মান মুথ,
প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অন্তরের বাধা,
দীরবে প্রকাশ হত কথা!

এ যে সথি ফ্লবের প্রেম!

স্থ ছঃখ বেদনার

আদি অন্ত নাহি যার

চির দৈস্ত চির পূর্ণ হেম!

নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবা রাতে

তাই আমি না পারি বুঝাতে!

নাই বা বৃঝিলে তুমি মোরে !

চিরকাল চোথে চোথে

নৃতন নৃতনালোকে

পাঠ কর রাত্তি দিন ধরে ।

বুঝা যায় আধ প্রেম, আধ ধানা মন,

সমত কে বুথেছে কথন্!

১১ हिंब, ১२৯৯।

#### ঝুলন।

আমি পরাণের সাথে থেলিব আজিকে
মরণ থেলা
নিশীথ বেলা!
সঘন বরষা গগন আঁধার
হের বারিধারে কাঁদে চারিধার,
ভীষণ রঙ্গে তব তরঙ্গে
ভাসাই ভেলা;
বাহির হয়েছি স্বপ্ন শয়ন
করিয়া হেলা,

রাত্রি বেলা।

ওগো প্ৰনে গগনে সাগরে আজিকে

কি কল্লোল!

দে দোল দোল!

পশ্চাৎ হতে হাহা ৄরে' হানি'

মন্ত ঝটকা ঠেলা দেয় আদি'

যেন এ লক্ষ যক্ষ শিশুর

অট্ট রোল!

আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে

হট্ট গোল!

দে দোল দোল!

আজি জাগিরা উঠিয়া পরাণ আমার
বিদিয়া আছে
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
ধরিছে আমার বক্ষঃ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধনস্থাথ
হৃদয় নাচে,
ভ্রাসে উল্লাসে পরাণ আমার
ব্যাকুলিয়াছে

বুকের কাছে!

হার, এতকাল আমি রেখেছিত্ব তারে

যতন ভরে

শরন পরে।

ব্যথা পাছে লাগে, ছথ পাছে জাগে
নিশিদিন তাই বহু অন্তরাগে
বাসর-শরন করেছি রচন

কুত্বম থরে,

হুমার ক্ষধিয়া রেখেছিত্ব তারে

গোপন ঘরে

যতন ভরে!

300

কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি
নয়ন পাতে
স্নেহের সাথে।
ভানারেছি তারে মাথা রাথি পাশে
কত প্রিয় নাম মৃহ মধুভাষে,
ভাজর তান করিয়াছি গান
জ্যোৎস্না রাতে,
যা কিছু মধুর দিয়েছিফ্ তার
ছথানি হাতে
সেহের সাথে।

শেষে স্থাবে শরনে শ্রান্ত পরাণ
আলস রসে,
আবেশ বশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর
কুস্থমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার
নিশি দিবসে;
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে
আবেশ বশে।

চালি' মধুরে মধুর বধুরে আমার
হারাই বৃদ্ধি,
পাইনে খুঁজি!
বাসরের দীপ নিবে নিবে আনে,
বাাকুল নয়নে হেরি চারি পাশে,
ভধু রাশি রাশি ভক্ত কুত্ম
হয়েছে পুঁজি!
অতল বধা-সাগরে ভ্বিয়া
মরি বে বৃদ্ধি
কাহারে পুঁজি!

তাই তেবেছি আজিকে থেলিতে হইবে

নৃতন থেলা

রাত্রি বেলা!

মরণ দোলায় ধরি রিদগাছি

বসিব ছজনে বড় কাছাকাছি,
কঞ্চা আসিয়া অট্ট হাসিয়া

মারিবে ঠেলা,

আমাতে প্রাণেতে থেলিব ছজনে

ঝুলন থেলা

নিশীথ বেলা!

प्त पान् पान्! प्त पान पान! এ মহাসাগরে তুফান তোল্! বধুরে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কোল! প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে প্রলয় রোল! বক্ষ শোণিতে উঠেছে আবার কি হিলোল! ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার কি কলোল! উড়ে কুম্বল উড়ে অঞ্চল, উড়ে বনমালা বায়ু চঞ্চল, বাজে কন্ধণ বাজে কিন্ধিণী মত বোল! प्त पान पान! আয় রে ঝঞ্চা, পরাণ ন্যুর আবরণরাশি করিন। দে দূর, করি লুঠন অবওঠন বস্ন খোল ! प्त पान पान!

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুথি আজ চিনি লব দোহে ছাড়ি ভন্ন লাজ, বন্ধে বন্ধে পরশিব গোঁছে
ভাবে বিভোল!
দে দোল্ দোল্!
স্বপ্ল টুটিয়া বাহিরেছে আজ
ছটো পাগোল!
দে দোল্ দোল্!

१६ टिव, १२३३।

### श्रमः ययूना ।

যদি ভরিয়া লইবে কুস্ত, এদ ওগো এদ, মে श्रमग्र-मीद्र । তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল ওই ছটি স্থকোমল চরণ ঘিরে। আজি বৰ্ষা গাঢ়তম; নিবিড় কুন্তল সম মেঘ নামিয়াছে মম ছইটি তীরে। ওই যে শবদ চিনি. নৃপুর রিনিকিঝিনি, কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে। যদি ভরিয়া লইবে কুন্ত, এস ওগো এস, মো क्रमग्र-मीरप्र !

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চা আপনা ভূলে; হেথা খ্যাম দ্র্লাদল, নবনীল নভস্তল, বিকশিত বনস্থল ছটি কালো আঁথি দিয়।
মন বাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল থসিয়া গিয়া
পড়িবে খ্লে,
চাহিয়া বঞ্ল বনে
কি জানি পড়িবে মনে,
বসি কুঞ্জে তুণাসনে
খ্যামল কুলে।
কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভূলে।

যদি

বদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস, হেথা
গহন-তলে!
নীলাম্বরে কিবা কাজ,
তীরে ফেলে এস আজ,
চেকে দিবে সব লাজ
স্থানীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গরাশি
অঙ্গথানি দিবে গ্রাসি',
উচ্ছাসি পড়িবে আসি'
উরসে গলে।
বুরে ফিরে চারিপাশে
কভ কাঁদে কভ হাদে.

কুৰুকুৰু কণভাষে

কত কি ছলে!

যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস হেল

গহন-তলে!

যদি মরণ শভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে!
স্থিম, শাস্ত, স্থগভীর,
নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর
হির বিরাজে!
নাহি রাত্রি, দিনমান,
আদি অস্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীত গান
কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভূগে,
নিধিল বন্ধন খুন
কেলে দিয়ে এস কুলে
সকল কাজে!

যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাং

সলিল মাঝে!

### ব্যর্থ যৌবন।

যে রজনী যায় ফিরাইব তায় আজি কেমনে १ নয়নের জল ঝরিছে বিফল কেন नग्रत्न ? এ বেশ ভূষণ লহ স্থি লহ, এ কুমুমমালা হয়েছে অসহ, এমন যামিনী কাটিল, বিরহ-শয়নে ! আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে ? আমি বুথা অভিসারে এ যমুনা পারে এদেছি। বহি' বুথা মনো-আশা এত ভালবাসা বেদেছি। শেষে নিশিশেষে বদন মলিন ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন, ফিরিয়া চলেছি কোন স্থহীন ভবনে ? হার, ষে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে १

#### ১৩৮ সোনার তরী।

কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাধ আকাশে!

বনে ছলেছিল ফুল গন্ধ-ব্যাকুল বাতাসে ! তক্ত-মৰ্ম্বর, নদী কলতান

কানে লেগেছিল স্বপ্ন সমান,
দূর হতে আসি পশেছিল গান
শ্বণে.

আজি দে রজনী যায় ফিরাইব তায়, কেমনে ?

মনে লেগেছিল হেন আমারে সে যেন ডেকেছে।

বেন চির যুগ ধরে' মোরে মনে করে'
রেখেছে !
সে আনিবে বহি ভরা অন্থরাগ,
যৌবন নদী কবিবে সজাগ,
আাসিবে নিশীধে, বাঁধিবে সোহাগ-

रौधरम ।

আমাহা, দে রজনী যায়, ফিরাইব তায়। কেমনে প

ওগো, ভোলা ভাল তবে, কাঁদিয়া কি হবে মিছে আর ? যদি থেতে হল হায়, প্রাণ কেন চায় পিছে আর ?

> কুঞ্জহুরারে অবোধের মত রজনী-প্রভাতে বসে রব কত!

এবারের মত বসস্ত-গত

জীবনে ৷

হায় যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে!

১৬ আধার, ১৩০০।

### ্ভরা ভাদরে।

নদী ভরা ক্লে ক্লে, ক্ষেতে ভরা ধান।
আমি ভাবিতেভি বসে কি গাহিব গান!
কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে,
নিরাকুল ফুলভারে
বকুল বাগান।

ঝিলিমিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো। আমি ভাবিতেছি কার আঁথি ছটি কালো।

কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরাণ।

কদম্বগাছের সার, চিকন পল্লবে তার গল্পে ভরা অন্ধকার

হয়েছে ঘোরালো। কারে বলিবারে চাহি কাবে বাসি ভালো।

অস্নান-উজ্জল দিন, বৃটি অবসান। আমি ভাবিতেছি আজি কি করিব দান!

মেঘৰও থবে থবে
উদাস বাতাস ভবে
নানা ঠাই ঘুবে' মবে
হতাশ সমান।
সাধ যায় আপনাবে করি শত থানু!

দিবস অবশ বেন হয়েছে আলদে।
আমি ভাবি আর কেই কি ভাবিছে বদে'!
তরুশাথে হেলাফেলা
কামিনী ফুলের মেলা,
থেকে থেকে সারাবেলা
পড়ে থসে' থসে'।
কি বালি বাজিছে সলা প্রভাতে প্রদোরে।

পাখীর প্রমোদগানে পূর্ণ বনস্থল।
আমি ভাবিতেছি চোথে কেন আদে জল।
দোয়েল ছলায়ে শাখা
গাহিছে অমৃতমাধা,
নিভ্ত পাতায় ঢাকা
কপোত যুগল।

আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল!

২৭ আষাঢ়, ১৩০০।

### প্রত্যাখ্যান।

অমন দীন-নয়নে তৃমি
চেয়ো না!
অমন স্থা-ক্ষণ স্বের
গেয়ো না!
সকাল বেলা সকল কাজে
আসিতে যেতে পথের মাঝে
আমারি এই আভিনা দিয়ে
বেয়ো না!
অমন দীন-নয়নে তৃমি
চেয়ো না!

মনের কথা রেখেছি মনে

যতনে;

কিরিছ মিছে মাণি সেই

রতনে!

তুচ্ছ অতি, কিছু সে নয়

হু চারি ফোঁটা অঞ্ময়

একটি শুধু শোণিত-রাঙা

বেদনা!

অমন দীন-নয়নে তুমি

চেয়ো না।

#### প্রত্যাখ্যান।

কাহার আশে হ্বারে কর
হানিছ?
না জানি তৃমি কি মোরে মনে
মানিছ?
রয়েছি হেথা লুকাতে লাজ,
নাহিক মোর রাণীর সাজ,
পরিয়া আছি জীর্ণচীর
বাসনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না!

কি ধন তুমি এনেছ ভরি'
ত্'হাতে ?
অমন করি' বেয়ো না কেলি'
ধূলাতে!
এ ঝণ যদি ভধিতে চাই,
কি আছে হেন, কোণার পাই,
জনম ভরে বিকাতে হবে
আপনা!
অমন দীন-নরনে তুমি
চেয়ো না!

ভেবেছি মনে ঘরের কোণে রহিব। গোপন হথ আপন বুকে
বহিব!
কিসের লাগি করিব আশা,
বলিতে চাহি, নাহিক ভাষা,
রয়েছে সাধ, না জানি তার
সাধনা!
অমন দীন-নয়নে তুমি
চেয়ো না!

বে স্থর তুমি ভরেছ তব
বাশিতে
উহার সাথে আমি কি পারি
গাহিতে ?
গাহিতে গেলে ভাঙ্গিয়া গান
উছলি উঠে সকল প্রাণ,
না মানে রোধ অতি অবোধ
রোদনা!
অমন দীন-নম্নতে তুমি

এসেছ তুমি গলায় মালা ধরিয়া, নবীন বেশ, শোভন ভ্যা পরিয়া।

চেয়ো না !

হেথায় কোথা কনক থালা, কোথায় ফুল, কোথায় মালা, বাসর-সেবা করিবে কেবা রচনা ? অমন দীন-নয়নে ভূমি চেয়ো না!

ভূনিরা পথ এসেছ সংগ
এ ঘরে !
অন্ধকারে মালা-বদল
কে করে !
সন্ধ্যা হতে কঠিন ভূঁরে
একাকী আমি রয়েছি শুরে,
নিবায়ে দীপ জীবন-নিশিযাপনা !
অমন দীন-নয়নে আর
চেয়ো না !

২৭ আষাত, ১৩০০।

#### लब्ज ।

আমার হৃদয় প্রাণ
সকলি করেছি দান,
কেবল সরম খানি রেখেছি!
চাহিয়া নিজের পানে
নিশিদিন সাবধানে
সম্বতনে আপনারে চেকেছি।

হে বঁধু, এ স্বচ্ছ বাস
করে মোরে পরিহাস,
সতত রাখিতে নারি ধরিয়া,
চাহিয়া আঁখির কোণে
তুমি হাস মনে মনে
আমি তাই লাজে ঘাই সরিয়া!

দক্ষিণ পবন ভরে
অঞ্চল উড়িয়া পড়ে,
কথন্ যে, নাহি পারি লখিতে,
পুলক ব্যাকুল হিয়া
অক্ষে উঠে বিকশিয়া,
আবার চেতনা হয় চকিতে!

বদ্ধ গৃহে করি' বাস
ক্রদ্ধ যবে হয় খাস,
আধেক বসন বন্ধ খুলিয়া
বসি গিয়া বাতায়নে
স্থেসন্ধ্যা সমীরণে
ক্রণতরে আপনারে ভুলিয়া;

পূর্ণচন্দ্র কর রাশি
মৃচ্ছাতুর পড়ে আসি
এই নব যৌবনের মৃকুলে,
অঙ্গ মোর ভালবেসে
চেকে দেয় মৃত্ হেসে
আপনার লাবণ্যের ছকুলে;

মূথে বক্ষে কেশপাশে

ফিরে বারু থেলা-আশে,
কুস্তমের গন্ধ ভাসে গগনে,

হেন কালে তুমি এলে

মনে হয় স্বপ্ন বলে'

কিছু আর নাহি থাকে স্বরণে!

থাক্ বঁধু, দাও ছেড়ে, ও টুকু নিয়ো না কেড়ে, সকলের অবশেষ এই টুকু লাজ লেশ, আপনারে আধ থানি ঢাকিতে।

ছল ছল ছনরান
করিরো না অভিমান,
আমিও যে কত নিশি কেঁদেছি,
বৃঝাতে পারিনে বেন
সব দিয়ে তবু কেন
সবটুকু লাজ দিয়ে বেঁধেছি,

কেন যে তোমার কাছে

একটু গোপন আছে,

একটু রয়েছি মুথ হেলায়ে!

এ নহে গো অবিধান,

নহে স্থা, পরিংাদ,

নহে নহে ছলনাব থেলা এ!

বসন্ত-নিশীথে বঁধু

কহ গল্প, লহ মধু,

সোহাগে মুখের পানে তাকিলো!

কিলো দোল আলে পালে,

কোলো কথা মুছ ভাবে,

সম্প্রিক বস্তুতিক বাধিকো!

#### খেলা।

হোক্ থেলা, এ থেলার যোগ দিতে হবে
আনন্দ কল্লোলাকুল নিথিলের সনে!
সব ছেড়ে মৌন হরে কোথা বসে র'বে
আপনার অন্তরের অক্ষকার কোণে!
জেনো মনে শিশু তুমি এ বিপুল ভবে
আনন্ত কালের কোলে, গগন-প্রাঙ্গণে,
যত জান মনে কর কিছুই জান না;
বিনরে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লহ তুলি'
বর্ণান্ধগীতময় যে মহা থেলনা
তোমারে দিয়াছে মাতা; হয় যদি ধূলি
হোক্ ধূলি, এ ধূলির কোথায় তুলনা!
থেকো না অকালর্দ্ধ বিস্না একেলা,
কেমনে মামুষ হবে না করিলে থেলা!

#### বন্ধন।

वसन १ वसन वर्छ, नकिन वसन গ্রেহ প্রেম স্থুখতৃষ্ণা; সে যে মাতৃপাণি স্তন হতে স্তনাস্তরে লইতেছে টানি', নব নব রসম্রোতে পূর্ণ করি' মন সদা করাইছে পান। স্তন্তের পিপাসা কল্যাণদায়িনীরূপে থাকে শিশু মুথে-তেমনি সহজ তৃষ্ণা আশা ভালবাসা সমস্ত বিশ্বের রস কত স্থাথে ছথে করিতেছে আকর্ষণ, জনমে জনমে প্রাণে মনে পূর্ণ করি গঠিতেছে ক্রমে ছলভ জীবন; পলে পলে নব আংশ্ 🗝 বৃদ্ধাং নিয়ে যায় নব নব আস্বাদে আশ্রমে। ন্তন্তকা নষ্ট করি মাহ্বরূপাশ ছিল করিবারে চাদ্ কোন্ মুক্তিলমে !

## ৰ্/গতি।

জানি আমি স্থথে হৃঃথে হাসি ও ক্রন্দনে পরিপূর্ণ এ জীবন, কঠোর বন্ধনে ক্ষতচিত্র পড়ে' যায় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, জানি আমি সংসারের সমুদ্র মন্থিতে কারো ভাগ্যে স্থধা ওঠে, কারো হলাহল ;— জানি না কেন এ সব, কোন ফলাফল আছে এই বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম-শুখলার,— জানি না কি হবে পরে, সবি অন্ধকার আদি অস্ত এ সংসারে: নিথিল-ছঃথের অন্ত আছে কি না আছে, স্থ-বৃভুক্ষের মিটে কি না চির-আশা! পণ্ডিতের দারে চাহি না এ জনম-রহস্ত জানিবারে ! চাহি না ছিঁডিতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর. লক্ষ কোটী প্রাণী সাথে এক গতি মোর।

# মুক্তি।

**ठकु क**र्ग वृद्धि मन मव क़क्क कति. িমুথ হইরা সর্ব্ব জগতের পানে, শুদ্ধ আপনার ক্ষুদ্র আত্মাটিরে ধরি মুক্তি আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে! পার্ম দিয়ে ভেদে যাবে বিশ্ব মহাতরী অম্বর আকুল করি যাত্রীদের গানে, শুত্র কিরণের পালে দশদিক ভরি', বিচিত্র দৌন্দর্য্যে পূর্ণ অসংখ্য পরাণে! ধীরে ধীরে চলে যাবে দূর হতে দূরে অথিল ক্রন্দন হাসি আঁধার আলোক, বহে যাবে শৃত্য পথে সকরুণ স্থুরে অনস্ত জগৎভরা যত ত্রংথ শোত। विश्व यनि कटन योष्ठ काँनिए कानिएक আমি একা বদে র'ব মক্তি-সমাধিতে ?

### অক্ষমা ।

বেখানে এসেছি আমি, আমি সেধাকার, দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর! জনাবধি যা পেয়েছি স্থহঃথভার বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির। অসীম ঐশ্বৰ্য্যৱাশি নাই তোর হাতে दि शामना मर्लम्हा जननी मृथशी! সকলের মুথে অন চাহিস্ যোগাতে, পারিদ্নে কতবার,—কই অন্ন কই কাঁদে তোর সন্তানেরা মান শুষ মুথ;-জানি মাগো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ স্থুখ, যা-কিছু গড়িয়া দিস্ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়, দব তা'তে হাত দেয় মৃত্যু দর্বভুক্, সব আশা মিটাইতে পারিসনে হায় তা বলে' কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক!

# नित्रिक्षा ।

দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালবাসি হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশি ভাল লাগে. বেদনা-কাতর মুখে সকরুণ হাসি **দেখে' মোর মর্মা মাঝে বড ব্যথা জাগে।** আপনার কফ হতে রস রক্ত নিয়ে প্রাণটুকু দিয়েছিদ্ সন্তানের দেহে, অহর্নিশি মুখে তার আছিদ্ তাকিয়ে অমৃত নারিদ দিতে প্রাণপণ মেহে! কত যুগ হতে তুই বৰ্ণ গন্ধ গীতে স্জন করিতেছিস আনন্দ আবাস, আজো শেষ নাহি হল দিবসে নিশীথে. স্বৰ্গ নাই, রচেছিদ্ স্বর্গের আভাদ! তাই তোর মুথথানি বিষা-কোমল, সকল সৌন্দর্য্যে তোর 🐃 অশ্রুজল!

# আত্মসমর্পণ।

তোমার আনন্দগানে আমি দিব স্থর যাহা জানি হয়েকটি প্রীতি-স্থমধুর অন্তরের গাথা; হঃথের ক্রন্দনে বাজিবে আমার কণ্ঠ বিষাদ-বিধুর তোমার কঠের সনে: কুস্থমে চন্দনে তোমারে পূজিব আমি; পরাব সিন্দুর তোমার সীমন্তে ভালে: বিচিত্র বন্ধনে তোমারে বাঁধিব আমি: প্রমোদ-সিন্ধুর তরঙ্গেতে দিব দোলা নব ছন্দে তানে ! মানব-আত্মার গর্ব আর নাহি মোর. চেয়ে তোর স্নিগ্নখাম মাতৃমুখ পানে, ভাল বাসিয়াছি আমি ধূলি মাটি তোর! জনিছে যে মর্ত্ত্য-কোলে ঘণা করি তারে ছুটিব না স্বৰ্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে !

৫ অগ্রহায়ণ, ১৩০০।

### অচল স্মৃতি।

আমার হৃদয়-ভূমি-মাঝথানে জাগিরা রয়েছে নিতি
অচল ধবল শৈল সমান
একটি অচল স্মৃতি।
প্রতিদিন ঘিরি ঘিরি
সে নীরব হিমগিরি
আমার দিবস আমার রজনী
আসিছে যেতেছে ফিরি।

যেথানে চরণ রেখেছে, সে নার
মর্ম্ম গভীরতম,
উরত শির রয়েছে তুলিয়া
সকল উচ্চে মম।
মোর কলনা শত
রঙীন্ মেঘের মত
তাহারে ঘেরিয়া হাসিছে কাঁদিছে
সোহাগে হতেছে নত।

#### অচল স্মৃতি।

আমার শ্রামল তরুলতাগুলি ফুল পল্লব ভারে সরস কোমল বাছ-বেষ্টনে বাধিতে চাহিছে তারে। শিথর গগন-লীন তুৰ্গম জনহীন, বাসনা-বিহগ একেলা সেথায় ধাইতেছে নিশিদিন। চারিদিকে তার কত আসা-যাওয়া কত গীত কত কথা. মাঝথানে শুধু ধ্যানের মতন নিশ্চল নীরবতা। দূরে গেলে তবু, একা সে শিথর যায় দেখা. চিত্ত-গগনে আঁকা থাকে তার নিত্য-নীহার-রেখা।

১১ অগ্রহায়ণ, ১৩০০।

### তুলনায় সমালোচনা।

একদা পুনকে প্রভাত আলোকে গাহিছে পাথী; কহে কণ্টক বাকা কটাকে কুহুমে ডাকি':--তুমি ত কোমল বিলাদী কমল, তুলায় বায়ু, দিনের কিরণ ফ্রাতে ফ্রাতে ফুরায় আয়ু; এ পাশে মধুপ মধুমদে ভোর, ও পাশে পবন পরিমল-চোর, বনের ছ্লাল, হাসি গ্রুতোর कामत (मरः व्याहा यति यति कि तडीन (तम, সোহাগ হাদির নাহি **আ**র শেষ, সারাবেলা ধরি রসালসাবেশ গন্ধ মেথে'! হায় ক'দিনের আদর সোহাগ সাধের থেলা ! ললিত মাধুরী, রঙীন্ বিলাস,

5.0

ওগো নহি আমি তোদের মতন মুখের প্রাণী, হাব ভাব হাস, নানা-রঙা বাস নাহিক জানি! রয়েছি নগ. জগতে লগ্ন আপন বলে. কে পারে তাড়াতে আমারে মাড়াতে ধরণী তলে ! তোদের মতন নহি নিমেবের, আমি এ নিথিলে চির-দিবসের. বৃষ্টিবাদল ঝড়বাতাদের না রাখি ভয়। সতত একাকী, সঙ্গীবিহীন. কারো কাছে কোন নাহি প্রেম-ঋণ, हांदेशान खनि मात्रा निमिनिन করি না কয়। আসিবেক শীত, বিহঙ্গীত যাইবে থামি'. ফুলপল্লব ঝরে' যাবে সব, রহিব আংমি ৷

চেয়ে দেখ মোরে, কোন বাছল্য

স্পষ্ট সকলি, আমার মূল্য कारन मवाहै। এ তীক জগতে যার কাঠিল জগৎ তাবি। नरथत्र औंठरफ जाभन हिक রাথিতে পারি। কেহ জগতেরে চামর ঢুলায়, চরণে কোমল হস্ত বুলায়, নত মন্তকে লুটায়ে ধূলায় প্রণাম করে। ভলাইতে মন কত করে ছল, কাহারো বর্ণ, কারো পরিমল, বিফল বাসরসজ্জা, কেবল ছ দিন তরে। কিছুই করি না, নীরবে দাঁড়ায়ে তুলিয়া শির বিঁধিয়া রয়েছি অন্তর মাঝে এ পৃথিবীর।

আমারে তোমরা চাহ না চাহিতে চোথের কোণে, গরবে ফাটিয়া উঠেছ ফুটিয়া আছে তব মধু, থাকু সে তোমার, আমার নাহি। আছে তব রূপ,—মোর পানে কেহ (मर्थ ना ठाहि। কারো আছে শাথা, কারো আছে দল, কারো আছে ফুল, কারো আছে ফল, আমারি হস্ত রিক্ত কেবল **मिवमयाभी**। ওহে তরু তুমি বুহং প্রবীণ, আমাদের প্রতি অতি উদাদীন. আমি বড় নহি আমি ছায়াহীন, কুদ আমি। হই নাকুজ, তবুও কৃজ ভীষণ ভয়, আমার দৈত সে মোর দৈত তাহারি জয়।

२२ कार्डिक, ১৫००।

### নিক**ুদ্দেশ** যাত্রা।

আর কত দ্রে নিয়ে বাবে মোরে

হে স্থলরি ?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার

সোনার তরী ?

যথনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাদ শুধু, মধুরহাদিনী,
ব্ঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে

তোমার মনে ?
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অক্ল দিন্ধু উঠিছে আকুলি',
দ্রে পশ্চিমে ডুবিছে তপন

গগন-কোণে।

কি আছে হোথার—চলেছি কিদের

অন্বেষণে ?

বল দেখি মোরে শুধাই তোমার,
অপুরিচিতা,—
ওই বেথা জলে সন্ধার কলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অধ্বতল,

দিক্বধ্ যেন ছলছল আঁথি
আঞ্জলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
উদ্মিম্থর সাগরের পার,
মেঘচ্ছিত অন্তগিরির
চরণতলে ?
ত্মি হাস ভধু ম্থপানে চেয়ে
কথা না বলে'!

হুহু ক'রে বায়ু ফেলিছে দতত
দীর্ঘধান!

অন্ধ আবেগে করে গর্জন
জলোচ্ছান!

সংশয়ময় ঘননীল নীর
কোন দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগং প্লাবিয়া
ছলিছে ঘেন;
তারি পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি পরে পড়ে সন্ধা-কিরণ,
তারি মাঝে বিদ এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন?

আমি ত ব্ঝি না কি লাগি তোমার
বিলাস হেন?

যথন প্রথম ডেকেছিলে তুমি

"কে বাবে সাথে ?"
চাহিত্ব বারেক তোমার নরনে
নবীন প্রাতে।
দেখালে সম্থে প্রসারিয়া কর
পশ্চিম পানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধায় তথন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে ?
মুধপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না বলে'!

তারপরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
কথনো রবি,
কথনো ক্লুল সাগর, কথনো
শাস্ত ছবি।
বেলা বহে' যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চলে' যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন

এখন বারেক শুধাই তোমার
স্থিয় মরণ আছে কি হোথার,
আছে কি শাস্তি, আছে কি স্থান্তি
তিমির তলে ?
হাসিতেছ তুমি তুলিরা নয়ন
কথা না বলে'!

আঁধার রজনী আসিবে এথনি
মেলিয়া পাথা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বৰ্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাদে তব দেহ-নেরভ,
শুধু কানে আদে জল-কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে, তব
কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ভাকিয়া ভোমারে কহিব অধীর—
"কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি' "
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি!

কাহিভ্য-বয় ; ১৬/৭ বৃশাবন বহর বেন ; হোগলকুঁড়িরা, কলিখাঃ